## মনিরা ও দস্যু বনহুর--- ৭

## ম্মনিরা ও দস্য বনহর

র্মির মনিরার ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা তুলে ধরে। বড় চাচার বাড়ির শাড়ি-জলঙ্কার দিয়া বনহর শোভা পাচ্ছে। নববধুর বেশে মনিরাকে অপর্ব দেখাতে দিস্য বশহর শোভা পাচ্ছে। নববধুর বেশে মনিরাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। এবনও তার দেহে শোভা পাচ্ছে। নববধুর বেশে মনিরাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। এবনও তার দেহে শরীরে জমকালো দস্য-ডেস' নির্বাক্ত নার্যার ও তার পেত্র শরীরে জমকালো দস্য-ডেস'? নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুর মনিরার দস্য বন্ধ্রের দিকে। ্রিন আঁকা মুখখানার দিকে। অক। শুন্ন । । । । অকায় বনহুরের মুখে। চার চক্ষুর মিলন হয়। মনিরা দৃষ্টি নত মনিরা লক্ষাবনত দৃষ্টি তুলে তাকায় নেই। যাকে একদিন কালে । মানর। শালা তার আনন্দের সীমা নেই! যাকে এতদিন কাছে পাবার জন্য সদা-সর্বদা উত্থ্র করে নিয়। আজ তার আনন্দের যাকে সে শয়নে-স্থপনে কামনা করে ব রুরে শের। বিষয় প্রতীক্ষা করে এসেছে, যাকে সে শয়নে-স্থপনে কামনা করে এসেছে, তাকে আজ অতি বুল্য নিয়ে প্রতীক্ষা করে প্রসেবে পেয়েছে। মনিবার কাছে সত্র সেন্ত ক্ষমন করে এসেছে র্বায়। লাম অ কার্ছি, অতি আপনজন হিসেবে পেয়েছে। মনিবার কাছে সব যেন স্বপু বলে মনে হয়। বনহর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবন্ধ করে বলে—কি ভাবছো মনিরা? মনিরা বনহরের বুকে মাথা রেখে বলে ভাবছি, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো। উষ্ট্ স্বপ্ন নয়— সত্য। এত সুখ আমার সইবে তো! मनिद्रा! মনির, জানো না, তুমি আমার কত সাধনার, কত কামনার। ভয় হয় আবার যদি তোমাকেই হারাই। হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে বনহুর— অদ্ভুত সে হাসি! মনিরা বনহরের মুখের দিকে তাকিয়ে পাকে তন্ময় হয়ে, যত দেবে ততই যেন ওকে দেখার गांध रुग्न, এত সুन्দর বৃঝি মানুষ रुग्न ना । বনস্থর হাসি থামিয়ে বলে— কি দেবছ? আমার জীবনের আরাধ্য দেবতাকে। मनिद्रा----বল? এ ভূমি কি করলে মনিরা! নিজের জীবনটা কেন ভূমি নষ্ট করলে? নষ্ট! কি বলছ তুমি? দস্য বলে স্বাই যাকে ঘৃণা করে, পুলিশমহল যাকে গ্রেফতার ব্রুৱার জন্য অহরহ ঘুরে বিড়াছে, দেশবাসী যার নামে আতঙ্কগ্রস্ত তাকে তুমি স্বামী বলে গ্রহণ করলে! এ আমার পরম ভাগ্য। দস্যু বনহুরকে সবাই যেমন ঘৃণা করে ভেমনি করে শ্রদা। পুলিশম্হল অহরহ বুঁজে ফিরলেও জানে তারা দস্যু বনহুরকে গ্রেফডার করা কত কঠিন। দেশবাসী দস্যু বনস্থরের নামে আতঙ্কগ্রস্ত, হলেও তাকে দেখার একটু খানি লোভ সকলের মনে ষ্ণের স্বাসের মতই জেগে রয়েছে। তুমি যে সবার কত কামনার সে তুমি বুঝবে না। বন্হর মনিরার আবেগভরা কর্চে মুগ্ধ হয়। মাথার পাগড়ীটা খুলে পালের টেবিলে রাবে। মনিরা বনহরের জামার বোতাম খুলে দেয়। वनस्त्र मिनत्रात्र भयाग्रम् छरम् भरङ् । <sup>মনিরা</sup> বনহরের পা থেকে **জু**তো **জো**ড়া পুলে রাখে। বনহর এবার মনিবাকে টেলে নের কাছে— একো।

म्यु नगरा नवा 🔾 ७५४

মূলাবান বই। টেবিলে নানারকম ফলমূল সাজানো। এমন কি গরম দুখও ছিল শেখাতি, বিশ্ব একটি বছরের মধ্যে তিনি মানুষের মুখ দেখতে পান নি। ঠিক সময়মটো টেখিল ছিল কলমূল এবং দুধ যে কোথা থেকে আসত তিনি বুঝতে পারভেন না। ভেবে জেবে অবাৰ ছিল আজ এই যুবককে দেখে যেমন বিশ্বয়, তেমনি হতবাক হন মিঃ আলম।

দস্যু বনহুর হেসে বলে— আপনি মুক্ত মিঃ আলম, আমার কাজ শেষ ইংছছে।
মিঃ আলম রুদ্ধকণ্ঠে বললেন— কে আপনি?
আমি শঙ্কর রাওয়ের ছোট ভাই কিঙ্কর রাও নই— আমি দস্য বনহুর।
অক্ষুট ধ্বনি করে ওঠেন মিঃ আলম— দস্য বনহুর।

দস্য বনহর লক্ষ্য করল— মূহুর্তে মিঃ আলমের মুখমগুল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠনো। জা দুটোতে ফুটে উঠলো একটা ভয়ার্ত ভাব। দস্য বনহরের আপাদমন্তক লক্ষ্য করে ডোক দিন্দ্র তিনি।

দস্য বনহুর মৃদু হেসে বলল দস্য হলেও আমি মানুষ— আমারও হ্রদয় আছে। আবি
নির্দোষ, দস্য বনহুর কোনদিন নির্দোষকে নির্যাতন করে না। মিঃ আলম আপনাকে এডদিন আকি
করে রাখার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

মিঃ আলম অবাক হয়ে ভাবেন, অবাক হয়ে দেখেন, একি তিনি স্বপ্ন দেখছেন। । । । বনহুরের ভয়ে দেশবাসীর মনে গভীর আতঙ্ক, যে দস্যু বনহুরের ভয়ে মানুষ স্বাভাবিকভাবে প্র চলতে পারে না ধনীদের চোখের ঘুম যে দস্যু বনহুর কেড়ে নিয়েছে— এই সেই দস্যু বনহুর

মিঃ আলম নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকতেন বনহুরের মুখের দিকে। তিনি সুদ্র দলনে মাদ্র দস্য বনহুরের নাম তনে এসেছেন। যে দস্য বনহুরকে নিয়ে দেশময় সাড়া পড়ে গেছে এই শ্রে দস্য! মিঃ আলম নিজেও সুপুরুষ, কিন্তু বনহুরের মত সুন্দর চেহারা এর পূর্বে দেখেছেন ধন মাদ্ হয় না তাঁর।

মিঃ আলমকে তার দিকে অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে দস্য বনহুৰ । দেখছেন? উঠুন।

भिः जानम উঠে माँजान।

হা।

দস্য বনহুর বলল— আপনি তৈরি হয়ে নিন। বনহুর এবার দেয়ালের একটা জারগার মৃদ্
চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে একটা ছোট্ট দরজা বেরিয়ে আসে। বনহুর দরজার দিকে দেখির
বলে— যান, ওর ভেতর গিয়ে আপনি ড্রেস পাল্টে নিন। শেভ করার সরপ্তামও আছে, ক্লে
অসুবিধা হবে না।

মিঃ আলম কোন কথা না বলে সেই ছোট্ট দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। অবাধ্ব হলেন সেই কক্ষে প্রবেশ করে। অতি সুন্দর একটি কক্ষ। কক্ষে নানারকম পোশাক-পরিশ্বদ করে জরে সাজানো। একদিকে প্রসাধনের যাবতীয় আসবাবপত্র রাখা হয়েছে। একধারে মর্বার্থ আয়না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজকে দেখেন মিঃ আলম। মুখে তাঁর খোঁচা খোঁচা দার্থি, চুলগুলো রুক্ষ, শরীরে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য এর কারণ আছে। মিঃ আলম এখানে বন্দী হবার পর তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনরক্ষ অসুবিধা হয় নি। পুষ্টিকর খালি তাঁর স্বাস্থ্যকে পূর্বের ন্যায় সৃস্থ-সবল রেখেছে।

মিঃ আলম যখন সেই ছোম দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর শরীরে মূল্যবান বর্ণ ডেস। ক্লিন শেভ-ছিমছাম। কিন্তু কি আশ্চর্য। আলম সাহেব চারদিকে ভাকালেন, এটা ভো পূর্বা সেই কন্দ নয়। কন্টা দিনের আলোয় খলমল করছে। সামনের মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরটা শে

७३৮ 🔾 मन्। वनक्त नमन

বি তো নীল আকাশের কিছুটা অংশ তাঁর নজরে পড়ছে। মিঃ আলম হতবাক বি করে সম্ভব হলো? তবে কি এসব যাদু। কিল দেয় বার্থি। এ তে। এ কি করে সম্ভব হলো? তবে কি এসব যাদু। কিন্তু দস্য বনহুর কই? বার্থি সেখানে! হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে একটা লোক শরীরে তার ডাইজাক্ত রাত্র আছে, আছে, বিশ্বনি হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে একটা লোক শরীরে তার ড্রাইভারের ড্রেস। লম্বা করিছে। স্থার, আসুন —গাড়ি অপেক্ষা করছে। ক্রি নিব দা স্যার, আসুন —গাড়ি অপেক্ষা করছে।

স্থান ক্রি বলি স্যার, আইভারের দিকে স্ফের্ড

ম কৈ বংশ বিঃ প্রাথম তাকালেন ড্রাইভারের দিকে, সম্পূর্ণ নতুন লোক।

নঃ আলম ডাইভারকে অনুসরণ করলেন। রিঃ প্রালম আন্তেই আনন্দে আপুত হলেন, একটি বছর পর তিনি মুক্ত বাতাসের সন্ধান বাইরে বেরিয়ে আসতেই হাওয়া তাঁর মনে এক অপর্ব অনুভক্তি বস্তু রাইরে <sup>বোস্তুর</sup> আলো আর মুক্ত হাওয়া তার মনে এক অপূর্ব অনুভূতি বয়ে আনলো। তিনি গাড়িতে

মেলেন। গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলেন এ কি করে সম্ভব! এতদিন যে কক্ষে তিনি বন্দী অবস্থায় গাড়িতে বলা তান বন্দা অবস্থায় প্রার্থিবীর বুকে নয়, কোনো পাতালপুরীর গোপন কক্ষ ছিল সেটা। কিন্তু ড্রেসিং রুলে, তা তা ক্রমান হল । তা ক্রমান

থেকে বের ২০০০ কাং তার মনে পড়লো, তিনি যখন ডেস পাল্টে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তার ক্ষার্থ নিচে মেঝেটা যেন একটু নড়ে উঠেছিল। তিনি মনে করেছিলেন ও কিছু নয়। হয়তো তাঁর গরের। বিশ্ব বিশ্ গ্রার মধ্যে পারলেন মিঃ আলম, মেঝেটা তাঁকে নিয়ে কোথাও সরে এসেছে। জায়গাটা ভাল রুর দক্ষ্য করে দেখলেন এবং শ্বরণ করে রাখার চেষ্টা করলেন।

মিঃ আলম এখানে নতুন, তাই জায়গাটা তাঁর পরিচিত নয়। যেখানে তিনি গাড়িতে উঠলেন 🕬 শহরের কোন্ জায়গা বুঝতে পারলেন না।

মঃ শঙ্কর রাও সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করে মেঝেতে নেমে দঁড়িয়েছেন অমনি ফোনটা বেজে ট্যলা ক্রিং ক্রিং করে।

মিঃ রাও রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নেন—হ্যালো, স্পিকিং মিঃ রাও-- কে মিঃ হারুন লছেন? কি বললেন---মিঃ আলম—আমার বন্ধু আলম- অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন? ह ब्लाइन আপনি। আবার কোন নতুন আমদানি এটা? আচ্ছা, আমি এক্ষুণি আসছি। দেখবেন গলায় না যেন!

মিঃ শঙ্কর রাও ভাড়াভাড়ি কোনোরকমে নাস্তা শেষ করে গাড়ি নিয়ে ছুটলেন। পুলিণ অফিসে পৌছে দেখলেন মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্নভাবে তাঁর 🖦 অপেকা করছেন। অদূরে একটা চেয়ারে বসে এক ভদ্রলোক।

মিঃ হারুন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন— ওকে চিনলেন মিঃ রাও?

মিঃ শঙ্কর রাও এগিয়ে এসে তীক্ষদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন ভদ্রলোককে, তারপর হঠাৎ ৰক্ষু ধনি করে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে—আপনি! এতদিন কোথায় ছিলেন মিঃ আলম?

মি: হারুন গঞ্জীর কণ্ঠে বললেন— মিঃ রাও, এবার সঠিক বন্ধুকে পেয়েছেন তো? शा, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হোসেন বলে উঠেন— কি আন্তর্য, সেই মিঃ আলম আর এই মিঃ আলমে হবহু মিল इ.इ.इ

বিঃ শহর রাও বললেন সেই কারণেই আমারও তুল হয়ে গিয়েছিল, যে তুলের জন্য আমি म्मु बनस्त्रक बहु बला श्रद्धन करतिहनाय ।

वि: वालम, वि: ब्रांख श्रव वाट्यक्रन त्थरक निकारक मूक्त करत निरंत भाव नजाग्र वजाग्र-मञ्जा बनाइव जसव 🔿 ७३३ দস্য বনহুরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কোন কলক্ষের বা লক্ষার কথা নয়, বন্ধু ভারে পাওয়া পরম ভাগা।

পাওয়া পরম ভাগা।
পূলিশ অফিসের সকলে অবাক হয়ে তাকান মিঃ আলমের মুখের দিকে। মিঃ শৃদ্ধ শৃদ্ধ বললেন— আপনি দেখছি দস্য বনহুরের খুব ভক্ত হয়ে গেছেন। যাক বলুন, স্বাধ্ধ বালান্ত কি?

মিঃ আলম বললেন— আপনি বসুন, আমি সমস্ত ঘটনাটা বলছি।

মিঃ শঙ্কর রাও আসন গ্রহণ করেন।

মিঃ শাকর রাত আন বিশ্বর বিরে সমস্ত ঘটনা বলে যান। বিশ্বর বিশ্বনারিত চোলে সকলে তারে কথাওলো। এতদিন সত্যিকারের মিঃ আলম দস্য বনহুরের পাতালপুরী আপ্তানার শোক্ত কক্ষে বন্দী ছিলেন জেনে পুলিশ অফিসারগণ হতবাক হয়ে যান। এতক্ষণে তাদের মনের স্বন্ধে দ্র হল।

মিঃ আলম বললেন—দস্য বনহুরের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা সন্তিয় প্রশংসনীর। মার্চ আশ্বর্য হয়েছি, আজ একটা বছর সে আমাকে তার গোপন কক্ষে বন্দী করে রেপেছিল বটে কি আমাকে সে এতটুকু কষ্ট দেয় নি। আমার যখন যা প্রয়োজন তা পেয়েছি। এমন কি বছিল খবরাখবর যাতে জানতে পারি সেজন্য দৈনিক পত্রিকায় ব্যবস্থাও ছিল সেখানে।

হেসে বললেন মিঃ হারুন— দস্যু বনছর দেখছি আপনাকে জামাই আদরে রেখেছিলে হাা, তার চেয়েও বেশি।

হেসে বলেন শঙ্কর রাও— কিন্তু দস্যু বনহুর আপনার সঙ্গে যতই সং একং ছঙং ধ্যবন্ধ করুক তাকে আমরা গ্রেফতার করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

হ্যা, আপনার সঙ্গে আমরা পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণ একমত--- বললেন মিঃ ছাঞ্চন।

মিঃ আলমকে দস্য বনহুর বন্দী করে রেখেছিল—কথাটা মিঃ আফরীর কানে খেন জি সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলেন। দু'চোখে তার আগুন ঠিকরে বের হলো, তিনি পুলিশবাহনীর গুন্দ কড়া হুকুম দিলেন—যে কোনোভাবেই হউক দস্য বনহুরকে গ্রেফভার করভেই হরে। এক সুদক্ষ গোয়েন্দাকে সে এভাবে আটক করে রেখে গোয়েন্দা বিভাগকে অপদস্য করেছে।

মিঃ জাফরীর কঠিন আদেশে আবার পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেল। এবার পুলিশর্কার্ট দস্য বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র পুলিল গোপনে অনুসন্ধান চালালো। গোয়েন্দা বিভাগের লোক ক্ষিত্র পড়ল চারদিকে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পুলিল অফিসারগণ ছুটাছুটি শুরু করলেন।

মিঃ জাফরী ভেবেছিলেন দস্য বনহরের আন্তানা বিনষ্ট করে দিয়ে তার বিশেষ করে করেছেন। আর সে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এবার সে এদেশ তাাল করে চলে করিছ তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

মিঃ জাফরী সশস্ত পূলিশবাহিনী নিয়ে গছন বনে ৰেখানে পশু ৰনভৱের আভান জি

মিঃ জাফরীর দলবলের হাতে জনেক বন্য পত বিষয় হলো। আনক আরও হতে করলো বনের মধ্যে। গোটা বন চমে কিরলো পুলিশবাহিনী। এসন কি ভারা বাতেও করিছা বনহরের সন্ধান করতে লাগলো।

७२० 🔾 पत्रा वनहत् त्रवश

```
্রির্বার মণাতার প্রদিকে প্রদিকে। গাছের পাখি সব নীড় ছেড়ে আকাশে উড়ে উঠলো।

বন্য জীবজন্ত লাগলো এদিকে প্রদিকে। গাছের পাখি সব নীড় ছেড়ে আকাশে উড়ে উঠলো।

বিশ্ব ক্রিপ্তল কাও।
  ্রা ক্রম্বর্থ বার পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় একটা কক্ষে পায়চারী করছে।

ক্র্যা ক্রম্বর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় একটা কক্ষে পায়চারী করছে।

ক্র্যা ক্রম্বর এসে দাঁড়ালো।
्रा हा स्वाप्टल काउ।
  ্রা সময় রহমান এসে দাঁড়ালো।
  ্রা<sup>ন সময় ওখন।</sup>
শায়চারী বন্ধ করে তাকায় রহমানের মুখের দিকে, গম্ভীর কণ্ঠে বলে সে— কি খবর
 ্ৰি
ক্ৰা এখনও বনে বনে অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছে।
 রুরি ওরা অব।
গুরুত তাবে হেসে ওঠে দস্য বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ— তারপর হাসি ।
গুরুত তাবে হেসে ওঠে দস্য বনহুরের সন্ধানে আরু দিছে কমে সম্
গ্রাং অন্বত্ত বা তারের সন্ধানে আজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে— কিন্তু জানে না
া বিজ্ঞান বিজ্ঞান করা তাদের অসাধ্য। রহমান, আমার অসুস্থ অনুচরগণ কি সম্পূর্ণ
188 BOIS!
 চনজন ছাড়া আর সবাই সম্পূর্ণ সুস্থ সর্দার।
 যাও, সবাইকে আসতে বল।
 রহমান বেরিয়ে যায়।
 ন্যু বনহুর সামনের টেবিল থেকে রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়ে ফিরে দাঁড়াইতেই
ত পায় নূরী দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
 নেহর প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায় তার মুখের দিকে।
 র্গায়ে আসে নূরী, মুখমগুল তার বিষণ্ণ মলিন। বনহুরের সামনে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু মুখ
্যাইতে পারে না।
 अन्त्र नृतीत मूथथाना जूल धरत मृष् <<p>रटिंग वर्ण— कि श्राह्य नृती?
 কটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে যায় নূরী, তারপর বলে— কিছু না।
 লহুর আরও ঘনিষ্ঠহয়ে দাঁড়ায়— নূরী, তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।
  রার মুখ তুলে তাকায় নূরী, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে— আমি নই— তুমি হুর, তুমি একি
 न्दी!
 গাঁ, আজ কতদিন হলো আমি লক্ষ্য করছি, তুমি সব সময় আমাকে যেন এড়িয়ে চলতে
ি জনি না কি হয়েছে তোমার।
 নেপ্তর আনমনা হয়ে যায়, নূরীকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কি যেন গভীরভাবে চিন্তা
<sup>্ব ন্তুপর</sup> বলে— নূরী, একটা কথা তোমাকে বলবো?
 <sup>নুরী বনহুরের</sup> চোখে চোখ রেখে বুঝতে চেষ্টা করে কি বলতে চায় সে। ভয় হয়, এমন
<sup>ান কথা</sup> তাকে তনতে না হয় যা তার জীবনটাকে এলোমেলো করে দেয়। ব্যথাভরা গলায়
্বিন্ধু বে কথা আমি সহ্য করতে পারবো না, তেমন কথা তুমি যেন আমাকে বল না!
<sup>ই বু হর! বামি</sup> তোমার বিরহ সইতে পারবো না।
  <sup>নুরী, না</sup> বলে যে উপায় নেই!
  <sup>বান্ধ বয়</sup> হর, পরে বল—থাক।
  ने ने जिल्ला क्याँट एनए हाँदै ना ...... इति हरण यात्र नृती।
  শিল্প বৃষীর চলে যাওরা পথের দিকে চেরে তব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নূরীকে বনহর
```

ছেটাবেলা থেকে দেখে অপথে, অপন্ত টীত-ধনুক নিয়ে বনা পশু শিকার করা, নদীতে সাঁতার কাটা, গাছের আড়ালে মুক্তিন্তি — ক্ষেত্রক করেছে ওবা। সব সময় বনহুর নুরীকে তার হয়ত ক তীর-ধনুক নিয়ে বনা পত সক্ষাস্থান করে। ভাড়ার চড়া —সব একসঙ্গে করেছে ওরা। সব সময় বনহর নুরীকে তার হয়ের হয়। ভাড়ার চড়া —সব একসঙ্গে করেছে ওরা। সব সময় বনহর নুরীকে তার হয়ের হয়। ছোড়ার চড়া —সর একশতে সংক্রম লাখে দেখেছে— আজ সেই নূরী কি করে দূরে সরে যাবে কি করে নূরী ভাতে ছিল্ট ভাগে দেখেছে— আজ সেই নূরী কি করে দূরে সরে যাবে কি করে নূরী ভাতে ছিল্ট দেখেছে— আজ সেহ শুন বি বিলা হালং বনহুবের চিন্তাপ্রান্ত বাধা পড়ে, রহমান এসে দাঁড়ায় তার সামতে— স্কর্ কু

অনুচর দরবারকক্ষে এমে গেছে

সঞ্জিৎ ফিরে পাছ বনহুর--- চলো

বেরিয়ে হাছ বনস্থা। তাকে অনুসরণ করে রহমান।

লয়বংগ্রুত ব বনন্ত্র তার সুউচ্চ আসনে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অন্যান্য জনুচর হুদ্ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই প্রতীক্ষা করছে সদাঁরের আদেশের।

বনহুর তার অনুচরগণের দিকে তাকিয়ে গন্ধীর গলায় বলে ওঠে তেম্বর জ্ব পুলিশবাহিনী আমার সন্ধানে ছুটাছুটি করছে ৷ কিন্তু তারা কোনদিনই দস্যু বনহরের সহত গু না। আমার পাতালপুরীর এই আস্তানা কেউ কোনরকমে খুঁজে পাবে না। আমি অমার কার কার কার থেকেই চালাবো। রহমান আজ তোমরা প্রস্তুত থেক আমি চাঁদপুরের জমিদারবাভিতে হন ন

রহমান বিনীত কণ্ঠে বলে-—সর্দার চারদিকে পুলিশ তন্নতন্ন করে সন্ধান চালাছে 🚊 অবস্থায় ..

গর্জে ওঠে দস্যু বনহুর—সাধ্য কি পুলিশ দস্যু বনহুরের কাজে বাধা দেয়। রহমান্ জনে । চাঁদপুরের জমিদার কত ভয়ঙ্কর, কত পাষও! প্রজাদের ওপর সে যে অনাচার চালিয়েছে <sub>ই ইন</sub> জঘন্য। আজ পর পর তিন বছর চাঁদপুরের মাটিতে ফসল জন্মেনি। সেখানে লোকজন ন<sub>্যে</sub> অনাহারে তকিয়ে মরছে। এমন কি ক্ষুধার জ্বালায় তারা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু নির্ময় জমিন্ত্র কোনদিকে লক্ষ্য নেই। সে প্রজাদের গায়ের রক্ত চুষে নিংড়ে খাজনা আদায় করে নিছে

রহমান বলে ওঠে—সর্দার, ওধু তাই নয়, যারা কর দিতে না পারছে , চাঁদপুরের জ্ঞান সুলতান হোসেন তাদের স্ত্রী ও যুবতী কন্যাকে কেড়ে নিয়ে আসছে। কত লাক ভয়ে ফল জমিদারের হাতে স্ত্রী-কন্যাকে সমর্পণ করে দায়মুক্ত হচ্ছে।

এ কথা এতদিন আমাকে জানাওনি কেন রহমান। বনহুরের দু'চোখে ফেন সহসা ধ্রু হ জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে— সুলতান হোমেনের এই জঘন্য আচরণ সহা ব্র <sup>হা</sup> ন।। তাকে উচিত শান্তি দেব রহমান, কোন বাধাই আমি মানতে রাজি নই। যাও, তোমর 🐬 হয়ে নাও।

বনহুর দরবারকক্ষ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। রহমান অনুচরগণকে বললো— তোমরা সব সময় তৈরি থেক, সর্দারের <del>হুকু</del>ম হলেই 🖗 হবে।

আমরা সবাই প্রস্তৃত।

রহমান ও দলবল দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে।

অন্যান্য অনুচর চলে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ায় নূরী, রহমানকে লক্ষ্য <sup>করে হল</sup>ে রহমান, হুর আবার কোথায় যাবার জন্য তোমাদের তৈরি হবার নির্দেশ দিল?

চাদুপুর।

সেখানে কেন?

ठाँत्र या काञ्ज, সেই कारत्नद्र जना ।

७२२ 🔾 पत्रा वनछ्त्र सम्ब

্র প্রাণ্ড্রী ভূরের সন্ধানে গোটা দেশ চষে ফিরছে, এমনকি ্র ক্রম নয় নরী। স্থারকে ভূমি ভালান ক্রিব্রাইনা হংমা তা নতুন নয় ন্রী। সর্লারকে তুমি ভালভাবেই জানো। কোন বাধাই তাকে ক্ষান্ত ত করাব তাকে খেমন করে হউক রুখতে হবেই। ্র জুরু তানের হাতের উদ্যত রাইফেল কোনোটাই স্দারকে রুখতে সক্ষ্ম ক্রু <sub>পুলি</sub>শ্বতিনী, তাদের হাতের উদ্যত রাইফেল কোনোটাই স্দারকে রুখতে সক্ষ্ম ্রন্ধী রুদ্ধি ক্লাবো, কিছুতেই আমি এসময় তাকে চাদপুর যেতে দেব না। র্জ জাক জাবলা । বাং এটা করে দেখ যদি সক্ষম হও। কিন্তু মনে রেখ নূরী, চাঁদপুরের লোকজন আজ যে ্রশ্ন লাভ সদারকে কিছুতেই তুমি ধরে রাখতে পারবে না।
ভাইং বছেছে তাতে সদারক কিছুতেই তুমি ধরে রাখতে পারবে না। ত্ত ব্যাহ্ম দেখবো। নূরী চলে গেল সেখান থেকে। রুছা, সাম । তার হাসির মধো ফুটে উঠলো একটা বাথার আভাস। মনে মনে বলল রুছান হাসলো। তার হাসির সে কি দোমার ক্রমা বালী রুষণ বাজান। মনে মনে বলল রুষণ বাজান। মনে মনে বলল ক্রী ধার জনা তুমি উদগ্রীব, সে কি তোমার জনা এতটুকু ভাবে— কেন তুমি আলেয়ার ব্ৰুলৰ পেছনে ছুটছো।

ব্রিয়ের আসর থেকে মনিরা নিখোঁজ হওয়ায় মনিরার বড় চাচা আসগর আলী সাহেব বড়ই র্ব্ধি হয়ে পড়েন। তাঁর সমস্ত আশা ভরসা পও হয়ে গেল। এত ধন-সম্পদ হাতে পেয়েও পেলেন ্ব মনিরাকে কোনোরকমে পুত্রবধূ করে নিতে পারলেই তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হত। ছোট ভাইয়ের 🚧 ঐশ্বৰ্য তাঁর হাতে চলে আসতো।

ক্ষোভে-দুঃখে মরিয়া হয়ে উঠলেন আসগর আলী। তাঁর বুঝার কিছুই বাকি রইলো না, ক্যিই সেই দস্য বদমাইশটা মনিরাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। তাঁর সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করে স্ত্রহে। অধর দংশন করতে লাগলেন আসগর আলী। যত রাগ হলো মনিরার মামীমার উপর। ত্ত সাহস দস্যাটার যে, মনিরাকে বিয়ের আসর থেকে চুরি করে নিয়ে গেল!

আসগর আলী শহরে গিয়ে থানায় ডায়েরী করলেন। দস্যু বনহুর তাঁর ভাতিজীকে চুরি করে ন্য গেছে এবং এই চুরির ব্যাপারে চৌধুরী গৃহিণী মরিয়মের গোপন ইংগিত রয়েছে। মনিরা তার র্লিজী, কাজেই মনিরার ওপর তার মামা-মায়ীমার চেয়ে তাঁর অধিকার অনেক বেশি।

পুলিশমহল তো আগে থেকেই দস্যু বনহুর এবং চৌধুরী পরিবারের উপর ভীষণ খ্যাপ্য <sup>ছিলা,</sup> আসগর আলীর কেস তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহে গ্রহণ করলেন।

দুদিন পর আসগর আলী পুলিশ ইন্সপেষ্টার মিঃ হারুনকে নিয়ে হাজির হলেন চৌধুরী ৰভিতে।

বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে।

পরকার সাহেব বাইরে যাওয়ার জন্য গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় আসগর ৰ ইশপেষ্টার মিঃ হারুন হাজির হলেন সেখানে।

শ্বকার সাহেব অবাক চোখে তাকালেন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের মুখের দিকে। যদিও তিনি শার আলীকে তার সঙ্গে দেখে অনুমানে সব বুঝে নিয়েছিলেন, তবু না বুঝার ভান করে <sup>জানন-ইন্নপেষ্টার</sup> সাহেব যে! ব্যাপার কি?

वि: शुक्रन কোন কথা বলার পূর্বে বলে ওঠেন আসগর আলী-ব্যাপার একটু পরেই জানতে গুরুন এখন বলুন **আমার ভাতিজ্ঞী মনিরা কোথা**য়?

দস্যু বনহুর সমগ্র 🔿 ৩২৩

মিঃ হাক্তন গঞ্জীর কর্ষ্টে বলকোন-চৌধুরী সাহহবের ছেলে দস্য বনহর ভাকে চুরি করে বন্ধা নেছে।

এনেছে।

একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন সরকার সাহেব-একখা আপনারা কোথায় তনলেন? দুর
পরত মনিরাকে আসগর আলী সাহেব জ্লোরপূর্বক নিয়ে গেছেন, তারপর আর তার কেনে
ক্রেজহবর আমরা জ্লানি না। যদিও সরকার সাহেবের মিখ্যা বলতে বাধছিল তবু না বলে উদ্দ্র
ভিল না।

ছিল না।
আসন্তর আলী বললেন-নিশ্চয়ই মনিরা এখানে আছে। ইপপেষ্টার, আপনি তল্পাণি নিন।
বৃদ্ধ সরকার সাহের প্রমাদ গুণলেন, এখন উপায়! মনিরা এখন নিজের ঘরে বসে আছ এখনই তিনি ধরা পড়ে যাবেন ইপপেষ্টার মিঃ হাজনের কাছে।

এখানে যখন সরকার সাহেব, আসগর আলী ও মিঃ হারুনের মধ্যে কথা হন্ধিল তখন মরিঃ বেগম হলঘর থেকে সব তনতে পান। তিনি মুহূর্ত বিলম্ব না করে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে স্ব খুলে বললেন। একটুও দেরী হলে আবার তাকে তার বড় চাচা ধরে নিয়ে যাবে তাতে কোন স্ব্রে

মামীমার কথায় চমকে উঠলো মনিরা, আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে। তাহলে উপায়! পূলিং ইপপেষ্টারের চেয়ে বড় চাচাকে বেশি ভয়। কোন বাধাই আজ তাকে রুখতে পারবে না। বড় চাচ তাকে পুলিশের সাহায্যে ধরে নিয়ে যাবেন। বেশিক্ষণ চিন্তা করার সময় তার নেই। মামীমার হাত চেপে ধরে বলে ওঠে মনিরা—মামীমা, তুমি কিছুতেই বলবে না যে, আমি এসেছি।

মিথ্যা কথা আমি বলতে পারবো?

পারতেই হবে, একজনের ভালো করতে গিয়ে মিথ্যা বলতে দোষ নেই। যদি আমাকে গুৱাং বলে গ্রহণ করে থাক তবে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বলবে আমি এখানে আসিনি। তোমরা কেট জানো না আমার সন্ধান, কথা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে যায় মনিরা।

মরিয়ম বেগম ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন।

একটু পরেই সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ হয়! মরিয়ম বেগম নিজকে কঠিন করে নেন। অল্পকণের মধ্যে সরকার সাহেব, আসগর আলী ও পুলিশ ইন্সপেষ্টার মিঃ হারুন এসে দাঁড়ান তার সামনে!

আসগর আলীর দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়েছে। গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন- মনির কোথায়?

মরিয়ম বেগম দৃঢ়কণ্ঠে বললেন- জানি না।

মিঃ হারুন বললেন- মনিরাকে আপনার ছেলে দস্যু বনহুর ওর চাচার বাড়ি থেকে চুরি <sup>করে</sup> এনেছে। কোখায় সে বলুন।

বললাম তো জানি না।

মিঃ হারুন বললেন- আপনার বাড়ি খুঁজে দেখতে চাই।

দেখুন। গম্ভীর গলায় বললেন মরিয়ম বেগম।

সরকার সাহেব ঢোক গিললেন।

আসগর আলী সাহেব, মিঃ হারুন ও কয়েকজন পুলিশ গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন <sup>করে বোঁরা</sup> তরু করলেন।

ওদিকে মনিরা ততক্ষণে ঝি দৃখিনার কাপড় পরে নিয়ে কলতলায় এঁটো থালা বাসন পরি<sup>রুর্নি</sup> করতে বসে গেছে। দৃখিনা কল থেকে পানি তলছে।

দুখিনার বেশে মনিরাকে চিনার কোন উপায় ছিল না! ছাই-কালি দিয়ে তার হার্ড গু<sup>খারী</sup> অপরিষার হয়ে উঠেছিল। চুলগুলো এলোমেলো, পরনে অপরিষার অক্সদামী কাপড়।

রির হারুন ও পুলিশরা মনিরাকে খুঁজে ফিরতে লাগলো। না, কোপাও মনিরা

ন্তঃ হ্রাক্স নির্বার পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকৈ লক্ষ্য করলেন।

থ্য হ্রিলা মনিরা। মনে মনে খোদার নাম স্থরণ করতে লাগলো। খোদার মহিমা ধ্রি <sub>কুলিনার</sub> বেশে মনিরাকে চিনতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত ক্রমেল ক্র রুর পিড়ার তাল মনিরাকে চিনতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আসগর আলী हुन्द्रभव सम विकास निम्न ।

র্পে <sup>কা মান</sup> মনে মনে ভাবলেন, বনহুর মনিরাকে চুরি করে কোন গহন বনে লুকিয়ে রাজ্ব আনার আসব বলে মরিয়ম বেগমকে জানিয়ে গেলেন আসগর আলী।

বিশ্ব প্রাণী দলবল নিলে চলে যেতেই মরিয়ম বেগম মাপাস কল —

ং বিদ্যুক্ত বিলা চলে যেতেই মরিয়ম বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, রসম্ব বাল কোথায়। দিনের আলোতে কোথায়ই বা লুকালো সে। মনিরার জন্য অত্যন্ত ছি হবে পড়লেন ডিনি।

<sup>হত্তি সা</sup>হেবও ব্যস্ত হয়ে এ বাড়ি ও-বাড়ি সন্ধান নিতে শুরু করলেন।

গুলির নিজেদের বাড়ির মধোই দিব্যি আরামে সকলের চোখের সামনে রয়েছে, এটা কেউ ह्याँ गाउँमि ।

্গতি দিন চলে গেল।

্রার্ডিয়ে বেগমের মনে অশান্তির কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। সরকার সাহেব ও বাড়ির সকলে ह रह गड़ला।

র্ফার দুখিনার ছয়বেশে থেকে মামীমার বাস্ততা লক্ষ্য করলো কিন্তু চট্ করে নিজেকে প্রকাশ রাল না ভয় হলো, আবার যদি তার শয়তান বড় চাচা এসে হানা দেয়। তার পক্ষে অসম্ভব দ্ধ। হাজেই আত্মগোপন করে মনিরা স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলন।

এক্সত্রে দৃখিনা জানতো আর জানতো নকীব। মনিরা ঝি-এর বেশে রান্লাঘরের মধ্যে হৈছে গোপন রাখলেও এদের দু জনের সাহায্য তার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

দের ইছা করেই সরকার সাহেব ও মামীমাকে নিজের গোপনতা জানালো না। হঠাৎ যদি ল স্নেং বদীভূত হয়ে তাকে আদর করে বসেন, বা স্নেহ দেখান তাহলেই ব্যাপারটা জানাজানি য় শ্রুতে পারে। বড় চাচা এলে তখন নিজকে গোপন রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। অন্ততঃপক্ষে ট় দি তাকে কষ্ট করতেই হবে।

এনিকে মরিয়ম বেগম ও সরকার সাহেব মনিরার জন্য অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। ন্ত্রির ক্যেম কান্লাকাটি শুরু করে দিলেন।

মদপুর জমিদার বাড়ি।

শারী ঘরে বসে তামাক টানছে জমিদার সুলতান হোসেন। বরস তার পঞ্চাশের ক্ষিত্র বিশার চুলে পাক ধরলেও স্বাস্থ্যের কোন অবনতি ঘটেনি এখনও। বলিষ্ঠ চেহারা, পার পারের রঙ। চেহারার সৃষ্ণাষ্ট আভিজ্ঞাত্যের ছাপ। প্রথম দর্শনেই তাকে জমিদার বলে मेख हुन इत ना कावल ।

শারত। বিসেন ডাকিয়ায় ঠেক দিয়ে বসেছিল, সামনে এক বৃদ্ধ চাবী দাঁড়িয়ে! মলিন জীর্থ বিশ্বত চাত্তি আন প্রায়ে ঠেক দিয়ে বসেছিল, সামনে এক বৃদ্ধ চাবী দাঁড়িয়ে! মলিন জীর্থ শিন্ত দৃদি আর একটা হেঁড়া জামা ভার শরীরে। কাথে মলিন হেঁড়া গামছা। হাত জোড়

मन् बनहत्र नग्ध 🔾 ७५१

করে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে। একপাশে দণ্ডায়মান দারোয়ান। সুপঞ্জ তেল-চক্চকে ক্রি ভার হাতের মুঠায় ধরা বয়েছে। জমিদারের কয়েকজন পরিষদ বসে রয়েছে একপাশে।

জমিদারের কয়েকজন নাম্বন তেওঁ—বেটা খাজনা দিতে পারো না, এবার সব নিলাই ক্ত

বৃদ্ধ বালারাদ্ধ কণ্ঠে বলল- ঐ সামান্য ভিটেটুকু কেড়ে নিলে আমায় পথে দাঁড়াতে হা শেষ। বৃদ্ধ বাশারাক বতে বাল হজুর আপনি গরিবের মাল বাপ, আমাকে দয়া করুন হজুর! আমার মেয়েটাকে আপনি পৃষ্টে ব্রু করবেন শা......

কোন কথা আমি ভনবো না। আর দু'দিন সময় দিলাম– যাও, যাও এখান থেকে। সুলতান হোসেন গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলো।

বৃদ্ধ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, দারোয়ান গলাধাকা দিয়ে তাকে বের করে নিয়ে যায়। সুলতান হোসেন তার একটা অনুচরের দিকে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করে।

পরিষদের দল থেকে একজন অনুচর উঠে বেরিয়ে যায়।

দারোয়ান তখন বৃদ্ধের পিঠে লাঠির গুঁতো দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

সুলতান হোসেনের অনুচরটা দারোয়ানের কাঁধে হাত রেখে ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলন দারোয়ান একটু হেসে বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

অনুচরটা এবার বৃদ্ধ চাষীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে বললো–বেটা, ম্বরে জায়ান মেয়ে থাকতে এত ভুগছিস কেন, এক পয়সা লাগবে না যদি.....

বৃদ্ধের চোথ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো। গরিব সে হতে পারে কিন্তু <del>পত ন</del>্তু এটুকু বুঝার মত বৃদ্ধি তার আছে, মেয়েকে সে কিছুতেই লম্পট জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারে না। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে সে- ভিটে নিলাম হয়ে যাক, পথে পথে ঘুড় বেড়াব সেও ভাশো, তবু তোমাদের দয়া আমি চাই না।

বৃদ্ধের কথায় রাগে, অপমানে সুলতান হোসনের অনুচরটা গর্জে উঠলো —আছা, দেখ याद्य ।

সব কথা এসে বলল সে সুলতান হোসেনের কাছে।

সুলতান হোসেন হাসলো।

ঐদিন রাত্রে বৃদ্ধ চাষী যখন ঘুমে, তখন তাকে মজবুত করে হাত-পা- মুখ বেঁধে ভঃ মেয়েটাকে তুলে নিয়ে আসা হলো।

কে কোথায় তার মেয়েকে নিয়ে গেল, পাড়া প্রতিবেশীরা কেউ ८ নলো না।

পরদিন বৃদ্ধ জমিদারের দরবারে হাজির হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো বললো— হজুর, ক্ল রাতে আমার মেয়েকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। আপনি আমার মা-বাপ, আমাকে বাঁচান, বাঁচান হজুর। আমার ঐ একটি মাত্র মেয়েটাকে খুঁজে বের করে দিন হজুর।

কর্বশ কণ্ঠে গর্জে প্রঠে সুলতান হোসেন— এখান থেকে বেরিয়ে যা হতভাগা। নেক্র্যি করার জায়গা পাওনি। কে না কে তোর মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে ঠিক নেই, আমি শে<sup>ছাই</sup> খুঁজতে যাব? দরোয়ানকে ইংগিত করলো ওকে বের করে দিতে।

দারোয়ান গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় চাষীকে।

বৃদ্ধ চাষী হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। কপালে করাঘাত করে বিলাপ করে থাকে।

সুপতান হোসেন এমনি করে দিনের পর দিন চালায় প্রজাদের ওপর অকথা অত্যা ७२७ 🔿 पत्रा वनद्व त्रभव

্বির বির ছিনিয়ে নিয়ে আসে সে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া ে.
সিম্ম জিমিদারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে কেউ বা ফিরে যায় পিতামাতা কাউকে আশ্রয়
সিমিন জিমিনারের হাত থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে করে জীবন সাম্ম ি বিশ্ব প্রাম্পানের তথন সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে করে জীবন বাঁচায়, সমাজে তার করি দেয় না। তথন কেউ বা কলম্ভিত মুখ নিয়ে আর ফিরে যায় না। পক্তবের কর্তি র ক্রিনি পের বা কলিছিত মুখ নিয়ে আর ফিরে যায় না। পুকুরের পানিতে কিংবা বি বার্থিবিসর্জন দিয়ে স্বামী, পিতা-মাতাকে রেহাই দিয়ে চলে যায়। ্র <sup>বৃদ্ধ শা</sup> বার্থাবিসর্জন দিয়ে স্বামী, পিতা-মাতাকে রেহাই দিয়ে চলে যায়। বং<sup>ব্রে</sup> রার্থাবিসর্জন দিয়ে স্বামী, পিতা-মাতাকে রেহাই দিয়ে চলে যায়। ্রের সুলতান হোসেন তার কৃকর্ম সমাধা করে চলে।

স্থানবাড়ির একটা কক্ষে সুলতান হোসেন তার নতুন আমদানি করা একটা যুবতীকে গোল সমান পরা একটা প্রমোদ প্রমোদ মেতে উঠেছিল। যুবতী তারই একজন গরিব প্রজা গৃহলক্ষী স্ত্রী। র্বাশোলক জুরু টাকার বিনিময়ে সুলতান হোসেন যুবতী বধুটাকে তার স্বামীর নিকট হতে ছিনিয়ে

গ্রীকে দৃষ্ট জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে তার স্বামী পথের ধারে মাথা ঠুকে কাঁদছিল। স্ত্রী ্র কোরার এ দুনিয়ায় কেউ ছিল না, বড় ভালবাসতো সে স্ত্রীকে। সেই স্ত্রীকে আজ কত কষ্টে, ্র ধ্রাণায় পড়ে জমিদারের হাতে এনে দিয়েছে— কে তার দুঃখ বুঝবে।

রাত বেড়ে আসে।

बिभिয়ে পড়ে বসুন্ধরা।

মূলতান হোসেনের বাগানবাড়িতে তখন একটা যুবতীর ওপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন। দ্বিরু সুলতান হোসেন মেয়েটাকে বাগে আনতে পারছে না।

ন্ধদার সুলতান হোসেন যখন যুবতীটাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে, ঠিক তখন দস্য ल्हाननवन নিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে। প্রতিটি দস্যুর হাতে উদ্যুত রাইফেল, শরীব্রে কালো য়। গালে গালপাট্টা বাধা। সকলের আগে রয়েছে দস্যু বনহুর, তার হাতে রিভলবার।

গাঢ় অন্ধকারে বাগানবাড়ির নিকটে এসে ছড়িয়ে পড়লো বনহুরের অনুচরগণ। সবাই প্রস্তুত ন্তুমণেক্ষা করতে লাগলো— দস্যু বনহুর যখন আদেশ করবে তখন সবাই একসঙ্গে আক্রমণ

শ্য কহর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। দেয়াল টপকে বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে ার এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

🎹 অমকারে দস্যু বনহুরের কালো পোশাক মিশে গেল। অনেকগুলো পাহারাদার <sup>গানবাড়ির</sup> গেটে দাঁড়িয়ে সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছিল। একটা শিকারী কুকুর ছেড়ে রাখা হয়েছে, <sup>ন্ন নোন</sup> বিপদের আশংকা না থাকে।

শিচিত্ত মনে শয়তান জমিদার তার কুকর্ম সিদ্ধ করে চলেছে। এমন করেই সে দিনের পর শি তার মনোবাসনা চরিতার্থ করে চলে। বিশ্বস্ত অনুচর আর দুর্দান্ত এলসেসিয়ান কুকুর থাকতে <sup>জন</sup> **ন্ত**্র নেই তার।

বিশা এত সাবধানতার প্রয়োজন পূর্বে তার ছিল না। সে জানজো, ভার চেয়ে শকিশালী এ भा वार वृथि কেউ নেই। প্রজারা স্বাই ভাকে ভর করে। ভার বিক্তে টু শব্দ করবে, এ-শ ৰ নাজই সে বা খুশি ভাই করে বেত।

ৰি <sup>সহোৱন</sup> একটা সীৰা আহে। প্ৰভাৱা ভাৱ এই জখনা আছৱন নীৱৰে সহা কৰে গেলেও

্লেজ্ব লেজ্বে ক্ষেপ্ উঠেছিল। একদিন সবাই জোট পাকিয়ে আক্রমণ করেছিল জমিনিয়ে ক্ষেত্রতি।

বাসন্বাভি।
শেষ পর্যন্ত জমিদারের পাহারাদার আর অনুচরদের হাতে জীবন দিয়েছিল তারা। নির্মান্ত পর্যন্ত করা হয়েছিল তাদের। যে দু'একজন জীবন নিয়ে পালিয়েছিল তাদেরও পরে ধর করে হজা করা হয়েছিল ভাদের। হোসেন।

্রের হত্যা করেছিল শহতান সুলতান হোসেন।
তার বাড় এবং বাগানবাড়িতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছিল
তারপর খেকেই জমিদার তার বাড়ি এবং বাগানবাড়িতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছিল

ভারপর ছেন্ডেই আননাম তানের মনে ছিল না তা নয়, ভয় ছিল, হঠাৎ যদি আবার দ্বে একটা ভুরলতা হৈ সুলতান হোসেনের মনে ছিল না তা নয়, ভয় ছিল, হঠাৎ যদি আবার দ্বে হক্ষা ভ্যা ক্রমণ এমন একটা ভয় সমস্ত দুষ্ট লোকের মনেই লুকিয়ে থাকে। তারা প্রকাশে হতে আন্ধাননই কল্পক না কেন, একটা গোপন ভয় তাদের মনে সর্বদা দানা বেঁধে থাকে।

উদ্দেশ।

দস্য বনহুবও এই কুকুরের কবল থেকে রক্ষা পেল না। লোকচক্ষু তাকে দেখতে ৰ পাবলেও গতব চক্ষু তাকে ধরে ফেললো, গর্জন করে এগিয়ে এলো তীরবেগে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

অন্ধকারে হুংকার ছেড়ে এগিয়ে আসছে কুকুরটা। আগুনের ভাটার মত জ্বলছে ওর চাং দুটো। ঠিক যেন দুটো টর্চলাইট একসঙ্গে আসছে।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

কুকুরটা ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

সঙ্গে বনছর ছোরাটা বসিয়ে দিল কুকুরটার বুকে। অমনি ভীষণ একটা আর্তনাদ ক্য লুটিয়ে পড়লো কুকুরটা।

একটা ঘড় ঘড় শব্দ বের হলো কুকুরটার গলা থেকে, তারপর সব নিস্তব্ধ শয়তান সুলতান হোসেন তখন উনাত্তের ন্যায় যুবতীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। পাহারদারগণ লাঠি শরকি নিয়ে ছুটে এলো।

বনহুর ইংগিতসূচক শব্দ করতেই তার অনুচরগণ আক্রমণ করলো পাহারাদারগণকে।
দস্য বনহুর বাগানবাড়ির যে কক্ষে সুলতান হোসেন যুবতীর উপর নির্যাতন চালিয়ে চলেছিন,
সেই কক্ষের কাঁচের শার্সী ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলো।

মৃহর্তে যুবতীকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সুলতান হোসেন। দস্যু বনহুরের <sup>অরুত</sup> কালো ড্রেস দেখেই তার দু' চোখ ছানাবড়া হল। এত পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কি করে <sup>এই</sup> লোকটা তার বাগানবাড়িতে প্রবেশ করলো। মনে মনে ভীত হলেও নিজেকে সামলে নিরে <sup>গরীর</sup> কণ্ঠে বলল সুলতান হোসেন—কে তমি?

দস্য বনহুর তার বুকের কাছে রিভলবার চেপে ধরে বলল— শয়তানের দমনকারী।
বনহুরের মুখের অর্ধেকটা ঢাকা থাকায় শুধু তার চোখ দুটো আর ভ্রু দেখা যাছিল।
সুলতান হোসেন বনহুরের চোখের দিকে তাকালো। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মুর্চ
ভ্রুলছে। তা দেখে সে ভয়ে দু'পা পিছিয়ে যায়, ঢোক গিলে বলে— এখানে ভূমি কি করে প্রাণী
ত২৮ ) দস্য বনহুর সমগ্র

्रभनं कर्र वासराहेश वास्त्र। ্র<sup>মন</sup> করে আলনা বিষয় করে থেকে ছাড়া পেয়ে হরিণ-শিশু যেমন কাঁপতে থাকে, তেমনি থরথর করে বুট <sub>ক্রিক</sub>িচ্ছতালা এলোমেলো, পরিধেয় বসন শিথিল হয়ে খসে প্রত্যাত করে করে একেনা এলোমেলো, পরিধেয় বসন শিথিল হয়ে খসে পড়েছে মেঝেতে। সে

े करून प्रशासिक मृत्या । পুর্বার শহতান সুলতান হোসেন আর একবার বনহুরের মুখে তাকাচ্ছিল। বিবর্ণ

RAIL DIE MANON I ্র<sup>ৰ ভার মুখন</sup> দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আজ তোমার পাপের প্রায়ন্চিত্ত করতে এসেছি। মৃত্যুর

M 50 50 1 ্র প্রতি হত। প্রতিমিনের মুখ দিয়ে একটা ভয়ার্ত অস্ফুট শব্দ বের হল। হাতজোড় করে বলল— ্র হ গ্লন্ত ভাই দেব, আমাকে প্রাণে মেরো না।

রুগ্দিতে ফেটে পড়লো দস্য বনহর— হাঃ হাঃ হাঃ প্রাণের মায়া বড় মায়া, তাই না? ক্ষান সৰ ওনেছি, সব জেনেছি। তোমার হাতে কত প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়েছে। তার র্ক্তার প্রার্থনেও আমি রেখেছি। পাষও, জমিদার হয়ে প্রজাদের ওপর তুমি যা অকথ্য ক্ষাৰ করেছ তা অতি জঘনা। কতজনকে তুমি মিথ্যা দেনার দায়ে ফকির করেছ কত জনকে ্লাদ করে তার সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছ, কত অসহায় পিতার বুক থেকে কন্যা কেড়ে নিয়ে ল্ড ... না না, আর নয়...

কেক তৃমি? এসব জানলে কি করে----শূপ কোনদিন গোপন থাকে না শয়তান। কে তুমি'

আমি ষেই হই তোমার প্রাণ নিতে এসেছি। আমার হাত থেকে তোমার রেহাই নেই শ্বতান--- বনহুরের রিভলবার গর্জে ওঠে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে সুলতান হোসেন। কিছুক্ষণ ছটফট করে নীরে হয়ে যায় তার দেহটা।

দস্য বনহুর এবার ফিরে তাকায় যুবতীর দিকে। মুখের আবরণ খুলে বাম হাতে তার ৰ্ফনখনা তুলে দেয় গায়ে।

ঘুক্তী দুখাতে আচলখানা শরীরে জড়িয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে বলে— কে আপনি, মাকে এভাবে রক্ষা করলেন।

ষ্দু হাসি ফুটে ওঠে দস্য বনহুরের মুখে, বলে সে—আমি যেই হই, তোমার হিতাকাজ্জী। <sup>সূনা</sup> তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি ।

ক্ট্রি আমাকে কি আর গ্রহণ করবে? (4)

আমার স্বামী।

নিষ্কয়ই করবে, চলো।

বনহরের সঙ্গে যুবতী বের হয়ে আসে কক্ষ থেকে।

ত্বন পাহারাদারগণ দস্য বনহরের অনুচরদের কাছে পরাক্তিত হয়ে কেউ পালিয়েছে, কেউ নিংও হরেছে। পথ একেবারে মুক্ত। দস্য বনহুর যুবজীটাকে নিয়ে তার স্বামীর বাড়ির দরকার वत मेहिला। प्रचला धकरे। युक्क नएक सरस्रद्ध मनकात नार्त्स।

वृत्वीिं वार्जनाम करत मुख्ति अकृत्मा मुनत्कत तुत्व ।

मञ्जा बनहर अम्ब 🔾 ७२৯

দুস্য বনহুব হাঁটু গেড়ে বসে যুবকের হাতখানা তুলে নিল হাতে, হিমশীতল হরে প্রে দুর্বকর দেহটা। আত্মহত্যা করে ব্রীর বিরহ বেদনা থেকে মুক্তি পেয়েছে যুবকটা। 

ম্বতী বিলাপ করে ওঠে— ওগো, তুমি আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলে। কে আমারে

মুবতী বিলাপ করে ওঠে— ওগো, তুমি আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলে। কে আমারে

মুবতী বিলাপ করে ওঠে— ওগো, তুমি আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলে।

চাৰে পানি এনে দিল। বৰ্ণণ গ্ৰেক্তি বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখখানার দিকে। যদিও অব্বন্ধ কৃতজ্ঞতাভরা চোখে তাকালো যুবতী বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখখানার দিকে। যদিও অব্বন্ধ ভবু ঝাপসা দেখতে পেল যে, ঐ চোখ দুটি অশ্রু ছলছল হয়ে উঠেছে।

ভবু ঝাপসা দেখতে পেল থে, এ টোম মুন্ত স্ত্র দস্য বনহুর পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে যুবতীর হাতে গুঁজে দিল, ডারুণ্র বলল— দরকার হলে আরও পাবে।

যুবতী টাকার তোড়া হাতে অশ্রুভরা চোখে তাকালো দস্যু বনহুরের মুখে, বলল— র আপনি ,তা তো বললেন না?

নস্যু বনহুর শান্তকণ্ঠে বলল— আমি দস্যু বনহুর।

শিউরে উঠলো যুবতী। হাত থেকে নোটের তোড়াটা পড়ে গেল। অক্ষুট ভীতকষ্ঠেবলন্ দস্য বনহর।

বনহর নোটের তোড়াটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে যুবতীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো—ভয় নেই, দস্য হলেও সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি আমার বোন। আসি, খোদা হাফেজ! অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় দস্যু বনহুর।

একতোড়া নোট হাতে স্তব্ধ হয়ে মৃত স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে যুবতী। দূরে শোনা যায় অশ্ব পদশব্দ।

সৃষ্টিৎ ফিরে পায় যুবতী। তাড়াতাড়ি নোটের তোড়াটা কাপড়ের নিচে লুকিয়ে আঁচলে অ<u>ক</u> মুছে।

শ্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দস্যু বনহুর। সম্মুখে একটা রেকাবিতে আংগুর ফল সাজানে রয়েছে। আরও নানারকম ফলমূল রয়েছে আর একটা রেকাবিতে। বনহুর গভীরভাবে কি ফে চিন্তা করছে।

এমন সময় রহমান সেখানে এসে এক পাশে দাঁড়ায়। একটু কেশে বলে রহমান— সর্দার, চাঁদপুরে শান্তি ফিরে এসেছে। উঃ! কি বললে রহমান? সঞ্চিৎ ফিরে পায় বনহুর।

চাঁদপুরে শান্তি ফিরে এসেছে। এখন সেখানে লোকজন নিশ্তিত্ত মনে বসবাস করতে পারছে। আবার চাষীগণের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, মাঠে মাঠে গান গেয়ে তারা ফসল বুনছে। খ্রী-কনা পুত্র নিক্তে মনে দিন কাটাচেই। চাঁদপুরের জমিদার সুলতান হোসেনের পুত্র মাসুম এবন চাঁদপুরের জমিদার হয়েছে।

ছেলেটা কেমন রহমান'? তনলাম খুব ভাল।

७७० 🔾 ममू। वनछ्त मस्य

র্গ স্পার। বুরু প্রমিদারের সঙ্গে মোলাকাত করতে হয় তাহলে। আচ্ছা রহমান, সেই মেয়েটার খবর ্র ক্রিন্দ্রি। সে এখন তার স্বামীর ভিটিতেই সুখে বসবাস করছে। আপনার দয়ায় তার ; <sup>হর্তার দেব।</sup> ই <sup>এটাই</sup> তো দুনিয়ার রীতি। রহমান, আমি চাঁদপুরে একবার যাব। ू रहार (तरे । ্ট্রার্টিই ভোমান, বলে সে— কিন্তু সেখানে এখন পুলিশ যেভাবে ঘোরাফেরা করছে.. বার্লা লিকার বহুমান, বলে সে কায়েন্দা বিভাগ খুব সজাগভাবে অনুসক্ষা ক ্বার্থা শিকার নহত হবার পর গোয়েন্দা বিভাগ খুব সজাগভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছে। শুরে জ্বিদার কি ঠিক হবে সর্দার? ে, নুখানে যাওয়া কি ঠিক হবে সর্দার? ্দ চন্য তোমাকে ভাবতে হবে না রহমান, আমি একাই যাব। . <sub>র্মাম</sub> সে কথা বলছি না সর্দার। গ্রাম নে করা তা জানি, তুমি আমার জন্যই ভাবছ কিন্তু রহমান, তুমি তোমাদের সর্দারের জন্য সব সময় নহর রেকাবি থেকে এক ঝোপা আংগুর তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরলো। ঠন থক। রহমান বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। নহর আংগুর খেতে খেতে হাসতে লাগলো। এমন সময় নূরী এসে বসলো তার পাশে। অভিমানের সুরে বলল— হুর, কেন হাসছো? নহর আংগ্রের ঝোপা থেকে একটা আংগুর ছিড়ে নিয়ে নূরীর মুখের কাছে তুলে ধরে— ন, আগে বল কেন তৃমি হাসলে? <sub>সব</sub> কথাই কি তোমার জানা উচিত নূরী? হুর, আজও আমি তোমার মনের সন্ধান পেলাম না, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না। নৃরী, এত অবুঝ তুমি। আমি নই তুমি। একটা নারীর ব্যথা তুমি বুঝ না। নারীর অশ্রুত্ত তুমি এত ভালব্স? হয়তো তাই । আমি জানি, যে তোমাকে ভালবেসেছে সে-ই কেঁদেছে। জীবনভর কেঁদেছে। কত পাষ্ও সে কি আমার অপরাধ? ব্যু, তুমি কাউকেই কি ধরা দেবে না? ব্দ্র ছেলেমানুষ তুমি, দস্যু বনহুরকে যে ভালবাসবে সেই ভুল করবে। দস্যু সে তো মানুষ <sup>না না</sup>, তোমাকে আমি কোনদিন ছোট মনে করতে পারবো না। কে বলে, ভূমি মানুষ নামে <sup>জ্ঞা</sup>— তুমি ফেরেশতা। <sup>বনন্ধুর</sup> নূরীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে। নিজের রুমালে নূরীর চোখ দুটো মুছে দিয়ে ৰ প্ৰটা কথা তোমাকে বলবো। <sup>বুরী বন্চ্রের</sup> মুখে হাডচাপা দিলে বলল—না, কোন কথা আমি ভনবো না। আমি চাই তথু তোমাকে। আর কিছুই চাই না। বামাকে তুমি মাফ কর নুরী। संभू। वसका अक्ष ") ७७५

না না, আমি তোমার কোন কথা তনবো না। দুনিয়া ভেসে যাক, আমি কোনদিকে তাকাক

পু কৃষি আমার হবে। বনহুর শহাা ত্যাপ করে পায়চারী শুরু করে। মুখমণ্ডল গঞ্জীর হরে আলে। ললাটে কুটে গু

লটার ভিত্তারে**ব**া।

ভিত্তবেশ।

নুধী ধনহাৰের মুখোভাব লক্ষ্য করে বাথায় মুষড়ে পড়ে। বুঝতে পারে, বনহারের মনে বুড়ে।

নুধী ধনহাৰের মুখোভাব লক্ষ্য করে বাথায় মুষড়ে পঢ়ে। বুঝতে পারে, বনহারের এমনি ভাব ক্ষ্যে নুধী বনহুৱের মুখোভাব সামা বিধা আরও বহুদিন বনহুৱের এমনি ভাব লক্ষ্য করিছ। আজ নতুন নয়, নুধী আরও বহুদিন বনহুৱের এমনি ভাব লক্ষ্য করিছে। তপাৰ তক হাছছে। আজ নতুন কৰে পেতে চেয়েছে তখনই যে আনমনা হয়ে পড়েছে, নয় তি চি হয়ে উঠেছে তার কছে খেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে তখন নূরী:

উটেছে তার কাছ বিজ্ঞান করিব করে। আজ দুরী চলে যায় না, স্থিরকণ্ঠে বলে— হর, আমি জানি, তুমি আমাকে গ্রহণ করতে গাঁও নত কিছু মনে রেখ, আমিও তোমার ছাড়ছি না, আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে....

খমকে মাড়িয়ে পড়ে বনহুর, বিশ্বয়ত্রা কণ্ঠে বলে ওঠে— বিয়ে !

হাঁ, চমকে উঠলে কেন? ওকি। তোমার মুখ অমন কালো হয়ে উঠলো কেন? বিয়ে ছে প্ৰিত্ৰ বাধন :

বনহুৱের চোধের সামনে ভেসে উঠলো আর একখানা মুখ। চন্দ্রনের তিলক **আঁকা** নবৰ্<sub>ণ</sub> বেশে সামনে এসে নাড়ালো যেন মনিরা, নূরীর রূপ মুছে গিয়ে মনিরার রূপ ধরা দিল বন্ত্ত্বে

ৰনহুৱ নিৰ্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো নূৱীর দিকে। বিয়ে—এই শব্দটাই সেদিন সে <sub>মায়ে</sub> মুখে তনেছে। বিয়ে! দস্যুর আবার বিয়ে। নিছক একটা মিথ্যা অভিনয় হেসেছিল সেদিন বন্ধ। আজ আবার নূরীর মুখে সেই 'বিয়ে' শব্দটা বনহুরকে কেমন যেন আচ্ছনু করে ফেললো। নূরীর ত্রপ মুছে গিয়ে মনিরা ভেসে উঠলো তাঁর চোখে।

বনহুর দেখলো, করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে মনিরা। দু' চোখে তার অশ্রু, ব্যথার হোঁয় ফুটে উঠেছে চেহারায়। বনহর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। দু'হাত প্রসারিত কর দিল নৃত্রীর দিকে।

নুরী চোখে অশ্র মুখে হাসি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে। বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিল।

ন্রী ভূলে গেল সমস্ত ব্যথা বেদনা । বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলল— হুর, আমি জানি তুমি আমায় কত ভালবাস।

এমন সময়ে দরজার বাইরে পদশব্দ শোনা যায়।

পরক্ষণেই ভেসে আসে একটা কণ্ঠস্বর—সর্দার।

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের শয্যায় গিয়ে বসে।

न्दी विदिया यात्र कक श्वरक।

বনহর বলে—এসো মাহবুব।

মাহবুব কক্ষে প্রবেশ করে। কুর্ণিশ জানিয়ে বলে সে— সর্দার, একটা দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদ?

शा मर्भाव ।

মাহবুব একটু কেশে গলাটা পরিষার করে— সর্দার, রাজা মোহস্ত সেনকে তার <sup>ছোট ভাই</sup> वनी करत्रष्ट् ।

এটাই কি তোমার দুঃসংবাদ? এ খবর আমি পেয়েছি। সর্দার। আজ রাতে তাকে হত্যা করা হবে।

ুর্ম ক্মন করে জানলে? ্রত্তির সন্ধান জেনে এসেছে।

রুবে বাছিলো মাহবুব, বনহুর ডেকে বললো— রহমানকেও ডেকো, কথা আছে।

जन्म प्रमात ।

्रवेदर शह मारुवूव। ্রিরে <sup>যার নাত্র</sup> হয়। চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে সে। রাজা মোহন্ত সেনকে বনহুর বহুদিন ক্রেরে র্ফু কৃঞ্চিত হয়। চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে সে। রাজা মোহন্ত সেনকে বনহুর বহুদিন নেইবের নূম।
ক্রিকের ক্রিকের কর্মই আছে— ধনী গরিব, দীন-দুঃখী তাঁর কাছে সমান। তিনি ক্রিকের দান করেন। তাঁর অর্থে বহু অনাথ আশ্রম অনেক দাক্র ুর্ব রানে, এন তার করেন। তার অর্থে বহু অনাথ আশ্রম, অনেক দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি ক্রি তার অর্থে বহু দীন-দুঃখী শান্তিতে কাল কাটাক্ষে। নির্বালন নাত্র অর্থে বহু দীন-দুঃখী শান্তিতে কাল কাটাচ্ছে। এমন লোকের অমঙ্গল ক্রিন্ত কাল কাটাচ্ছে। এমন লোকের অমঙ্গল ্রের এবনত তালে কালোড়ন সৃষ্টি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দস্যু বনহুর মহত্ত্বের ক্রিন্তুরের মনে আলোড়ন পাষও, তেমনি কোমল প্রাণ সে। সাম্ভ শ্র শর্ম বন্ধর মহত্ত্বের আজরাইল। যেমন পাষও, তেমনি কোমল প্রাণ সে। মোহন্ত সেনের বিপদে তার

इंड्राइट इंस्स् डेर्रला! গ্রমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো রহমান, মাহবুব আর সেই গুপ্তচরটা যে মোহস্ত সেনের নটো এনেছে। গুপ্তচরটার শরীরে দারোয়ানের ড্রেস এখনো রয়েছে।

স্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ালো সবাই।

ক্রিক্স গুপ্তচরটাকে লক্ষ্য করে বললো— ভুলু সিং, মাহবুবের নিকটে যা শুনলাম সব সত্য। গ্রা সর্দার, সব সত্য ।

মাজ রাতে মোহন্ত সেনকে হত্যা করা হবে, এটাও সত্য?

হাা, সত্য। আপনার কথামূত আমি কাজু করেছি। সব সুময় আমি রাজা যতীস্ত্র সেনের 🚌 ছিলাম। মোহন্ত সেনকে বন্দী করেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাঁকে হত্যা করে তাঁর রাজ্য হ্বসাং করে নেবার অভিসন্ধি এঁটেছে। তাছাড়া মোহন্ত সেনের কন্যা বাসবীকে একজন দুর্বৃত্ত ন্যানের হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হবার জোগাড় করেছে।

গ্মীর কণ্ঠে একটা শব্দ করলো বনহুর— হুঁ!

লু সিং তখনও বলে চলেছে—সর্দার, আজ রাতেই মোহন্ত সেনকে হত্যা করা হবে, সে লাও আমি নিজ কানে শুনেছি।

নহর রহমানকে লক্ষ্য করে বলে, রহমান তাজকে প্রস্তুত রেখ। তোমরাও প্রস্তুত থেক। ান্ত সেনকে উদ্ধার আর যতীন্দ্র সেনের যথাসর্বস্ব লুট ----হাঃ হাঃ হাঃ। দাঁতে দাঁত পিষে বলে 🏸 দ্যু বনহুর রাজাকে ফকির, ফকিরকে রাজা বানাতে পারে। খোদার নাম শ্বরণ করে জম্র তৈরি হয়ে নাও। যাও রহমান।

0 গভীর রাত।

<sup>বতীন্ত্র</sup> সেন শ্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। কক্ষে পায়চারী করে সে, নির্জন কক্ষে তার বিধা পদশবে চমকে ওঠে বারবার, থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকায়— নাঃ কই, কেউ নেই নি । পাটা মুখমন্তল তার ইম্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। দু'চোখে হিংস্র শার্নুলের অগ্নিক্ষা। নির ভাইরের বুকের রক্ত তবে নেবার জন্য উন্মন্ত সে। তার গোপন অনুচরগণ এতক্ষণে বাজ পাহাড়পুর দুর্গে পৌছে গেছে। হয়তো বা মোহন্ত সেনের বুকে ছোরা বসিরে তাকে হত্যা মর ফেলেছে। আজ হতে সে একাই এ রাজ্যের একজ্জ অধিপতি। আর কেউ তাকে কোন কাজে मा (मार ना। এবার তার বৃদ্ধা বৌদি আর অভিনী বাসবী—ওদের সরতে আর কতকণ।

্পসা বনহর সমগ্র 🔿 ৩৩৩

পাশের ঘরে মোহন্ত সেনের নিদাহীন স্ত্রী মায়াদেনী আর বাসনী ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আছ এক মাস হয়ে চললো মোহন্ত সেনকে ফুসলিয়ে মিথা। কথা গলে রাজ্যের বাইরে নিয়ে দিয়ে যতীন্দ্র সেন। তারপর যতীন্দ্র সেন একাই ফিরে এসেছিল, নৌদি আর বাসনীকে বদেছিল, করে এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেলেন। কয়েক দিন পর আসনেন।
তার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেলেন। কয়েক দিন পর আসনেন।

তার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে নেতা । সপ্তাহ শিয়ে মাস হলে। তবু ফিরে এশেন না ফিরু দিনের পর দিন যেতে লাগলো। সপ্তাহ শিয়ে মাস হলে। তবু ফিরে এশেন না মেন সেন। যে লোকটার পাশে মায়ারাণী কিংবা বাসবী এক মৃহুর্ত না থাকলে নয়, সেই ফার্মা অন্ধলোক কি করে এতদিন বাইরে কাটাচ্ছেন। মায়ারাণী আর বাসবী ডেবে অদ্বির স্থাবিহার তরু করেছে তাদের সঙ্গে। পড়েছেন। আজকাল যতীন্দ্র সেন বেশ দুর্ব্যবহার তরু করেছে তাদের সঙ্গের সংগ্র

পড়েছেন। আজকাল বতাত্র তান কর্মান কথাবার্তা ও আচরণে অত্যন্ত আশক্তিত হয়ে পড়েছেন মায়ারাণী আর বাসবী যতীন্দ্র সেনের কথাবার্তা ও আচরণে অত্যন্ত আশক্তিত হয়ে পড়েছেন কেমন যেন হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বলে যতীন্দ্র সেন। সন্দেহের ছোঁয়া লাগে মায়ারাণী আর বাসবী আর বাসবী আর বাসবী জিলা ছাল । তাবে নিক্যই মোহন্ত সেনের কোন অমঞ্চল ঘটেছে। মায়ারাণী আর বাসবী জিলা ছাল পড়েন। সব সময় কাঁদেন ওরা দু'জন। মায়ারাণী কাঁদেন সাল্পনা দেয়া বাসবী কাঁদোন ক্লোনা ছাল কর্মবন। তুমিই তো বলো, অসহায়ের সহায় একমাত্র ক্লিবন। ক্লিবন আমার বাবাকে রক্ষা কর্মবন।

মাতা-কন্যা যখন পাশের ঘরে কান্লাকাটি করছেন, ঠিক সেই সময় যতীন্ত্র সেন ঐ क्र প্রবেশ করে।

চমকে ওঠেন মায়ারাণী আর বাসবী।

যতীন্দ্র সেন কর্কশ কঠিন স্বরে দাঁতে দাঁত পিয়ে বলে—এখনও তোমরা জ্বেণে আছ্?
মায়ারাণী যতীন্দ্র সেনের পা দু'খানা চেপে ধরেন—ঠাকুরপো, বলো—বলো ঠাকুরণে,
তোমার দাদা কোথায়? তুমি তাঁকে কোথায় রেখেছ?

ব্যক্তাপূর্ণ হাসি হেসে বলে যতীন্দ্র সেন—অপেক্ষা কর, একটু পরই জ্ঞানতে পারবে। মায়ারাণী যতীন্দ্র সেনের কথায় আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। বলেন তিনি—তুমি না বলেছিল, তোমার দাদা তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছেন?

যা মনে কর তাই।

না না, তোমার কথায় আমার ভয় হচ্ছে যতীন্দ্র। তাঁর কোনো বিপদ ঘটেনি তো? মায়ারাই বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন।

বাসবী এতক্ষণ নিশ্বপ সব শুনে যাচ্ছিল। সে উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানবতী মেয়ে। বৃঝতে পারে তার অন্ধ পিতাকে এই শয়তান কোনো ভয়ঙ্কর অবস্থায় ফেলেছে। আর কোনোদিন তার পিতাকে ফিরে পাবে কিনা, কে জানে! বাসবী নিজকে কঠিন করে নিয়ে বলে—মাগো, তুমি কেন এই বিচলিত হচ্ছো। ন্যায় কোনদিন ধ্বংস হতে পারে না—আর অন্যায় কোনদিন জ্বয়ী হতে পারেনা

ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস---

মোহন্ত সেনের কণ্ঠস্বরে একসংগে কক্ষের সবাই চমকে ওঠে। ফিরে তাকায় সকলে। কর্ম্পে উজ্জল আলোতে তারা দেখতে পায় দরজায় দাঁড়িয়ে মোহন্ত সেনু, তাঁর পেছনে উদ্যত রিজ্ঞান্ত হাতে একটা জমকালো মূর্তি।

আনন্দে বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে যান মায়ারাণী ও বাসবী, এ কি তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন <sup>না সভা</sup> ভেবে পান না।

যতীন্দ্র সেনের দৃ'চোখে ভয় ও বিশ্বয়। মোহন্ত সেনকে জীবিত এবং তাঁর পেছনে ক্লাবনি মূর্তিকে লক্ষ্য করে হকচকিয়ে যায় সে। কিংকর্তব্যবিমৃত্ হয়ে তাকিয়ে থাকে—এ কি করে ক্লাহ্রিলা? তার গুপ্ত অনুচর রাঘব আর নন্দীর হাত থেকে কি করে রেহাই পেয়েছে মোহন্ত সেন? ব্রুত্তে পারে, জমকালো মূর্তি যেই হউক সে-ই যে মোহন্ত সেনকে উদ্ধার করে এনেই গালি ৩৩৪ 🔾 দস্য বনন্তব সমলে

প্রবার পালাবার পথ খুঁজে যতীন্ত্র সেন। কিন্তু জমকালো মূর্তির হাতের উদ্যত ক্রিন্ত্র করে নিশ্বপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
ক্রিন্ত্র করে নিশ্বপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ্রির স্বির্থ দিক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রির বিশ্ব করে নিকুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রির বিশ্ব বিশ্ব সেন দ'হাত প্রফার্ট র্বা<sup>র্কা করে । শু হ্রাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসেন— মা বাসবী, তোরা কোথায়?</sup> শে<sup>ৰার</sup> তোরা? বার তোরা? বার তোরা? বার্মনী পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই যে বাবা। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? বাসবী ভয়ার্ত ্রিস্বা । বিজ্ঞান ক্রিজার মুখে দণ্ডায়মান জমকালো মৃতিটার দিকে।

ক্রিতে একবার তারার্কভাবে তাকালেন জমকালো ফার্কির নি তে একবার তামাত । বি একবার তামার্তভাবে তাকালেন জমকালো মূর্তির দিকে। কম্পিত কণ্ঠে বললেন— মার্বাণীও এবার ভয়ার্তভাবে আটক করে রেখেছিল। মার্থার বুঝি তোমাকে আটক করে রেখেছিল।
ুব্রতানটাই বুঝি তোমাকে অটক করে রেখেছিল। র্<sup>ত্রন্টাই খুন্ন</sup> বা না মারা, ও শয়তান নয়, শয়তান নয়—দেবতা। আমাকে ও-ই রক্ষা করেছে, সদ্য মৃত্যুর না না মাগা, তার কোর নেই, তাই ওকে দেখতে পাচ্ছিনে, বলতো ও কেমন দেখতে? ফে নির্বার দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে। ক্রাচনাম নাম কে আমাকে পাহাড়পুর দুর্গে করে ক্রামাকে ক্রামাকে পাহাড়পুর দুর্গে কারত সংশ্ব বি করে রেখেছিল, জানো তোমরা? আজ কে আমাকে হত্যা করতে নিয়েছিল তাও জানো না। শৌ করে সেন্টের তাই যতীন্দ্র। যতীন্দ্রই আমাকে হত্যার জন্য লোক নিযুক্ত করেছিল, কিন্তু ভগবান <sub>রামার</sub> সহায়, তাই বেঁচে গেছি। র্গার্থার স্থেছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বারবার দরজায় দণ্ডায়মান মূর্তির গ্রান্তর রিভশভারের দিকে তাকাচ্ছে, যম দূতের মতোই মনে হচ্ছে তার কাছে মূর্তিটাকে। মানারাণী যতীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—,ঠাকুরপো, এসব সত্যি? ঢ়োক গিলে বলে যতীন্দ্র সেন— না না, তুমি ওসব বিশ্বাস করো না। সব মিথ্যা ... कि বললে? ছায়ামূর্তি গর্জে উঠলো। চমকে উঠলেন মায়ারাণী, বাসবী ও যতীন্ত্র। কি গম্ভীর राक्तिज्ञृतं गना । মোহন্ত সেন বলে ওঠেন—এবারের মত ওকে ক্ষমা করে দাও বন্ধ। ক্মা! যম কখনও ক্ষমা করে না। ষতীন্ত্র সেন এবার ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে— কে আপনি? কি দোষে আমাকে.... ভোমার দোষের পুনরাবৃত্তি করতে আমি রাজি নই। বড় ভাইকে হত্যার দায়ে আমি তোমাকে হলা বরব। জমকালো মূর্তি এগিয়ে এলো যতীন্দ্র সেনের দিকে। দাদাকে আমি তো হত্যা করতে চাইনি? আবার মিথ্যা কথা। শয়তান, এক্ষুণি আমি তোমার মিথ্যা বলার শাস্তি দিচ্ছি -----গর্জে 😡 ন্ধ্যকালো মূর্তির রিভলভার। একটা তীব্র আর্তনাদ করে মুখ পুবড়ে পড়ে যায় যতীন্দ্র সেন। মোহত সেন বেদনার্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন-একি করলে বন্ধু। একি করলে... বাসবী স্থির নয়নে তাকালো ছায়ামূর্তির মুখের দিকে। একরাশ বিশ্বয় ঝরে পড়লো তার <sup>দৃটিতে</sup>, কোন কথা বের হলো না তার কণ্ঠ দিয়ে। জ্মকালো মূর্তি শুধু একটা কথা উচ্চারণ করলো—শয়তানের সাজা দিয়েছি। তারপর বেরিরে গেল সে। রিজ্যভারের গুলীর শব্দে লোকজন ছুটে এলো, সবাই যতীন্দ্র সেনের রক্তাক্ত মৃতদেহের শিকে তাকিরে হার হার করতে লাগলো। স্বাই মোহত সেনকে দেখতে পেয়ে আন্চর্যও হলো। প্রবারে বলন স্বাই— যতীন্ত্র সেনকে অন্ধ রাজা মোহত সেনই হত্যা করেছেন। विनेत्रह माद्रामा थलन । नाम थवर नमक कक्क छन्नामि कदा म्बर्स्ट मान्ति। मन्यु बनक्त नमर् 🔾 ७७८

ক্রির সাব ইক্সেইর মিঃ হোসেন কক্ষ তর্রাাশ করার সময় হঠাৎ তাঁর নজরে স্থান ক্রির সাব হালার কালা রভের মধ্যে পড়ে রয়েছে একখানা তাঁজকরা কালজ।

হতি ক্রিনের লাগের পালে রভের মধ্যে পড়ে দেখলেন— একি, এ যে দস্য বন্ধান ক্রির হোসেন ক্রান্তরখানা তুলে নিয়ে পড়ে দেখলেন— একি, এ যে দস্য বন্ধান ক্রির হোসেন ক্রান্তরখানায় লেখা রয়েছে,

স্বাহু দেখলো ক্রান্তরখানায় লেখা রয়েছে গেলা । অন্ধ রাজা মোহস্ত স্কেন্তর্গ ক্রি

প্রতক্তির সকলের কাছে ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল। অন্ধ রাজা খোহন্ত সেন্দ্রে সেন্দ্রে ক্রিক্ত এবং বিশ্বাস করতো। যতীন্দ্র সেনের নিহত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে সকলের মনেও প্রত্তি বিশ্বাসকলের মনেও প্রত্তি বিশ্বাসকলের মনেও প্রত্তি বিশ্বাসকলের মনেও প্রত্তি বিশ্বাসকলের হাসের উল্লেখ্য ইয়েছিল, সেটা এক্ষণে সমূলে দ্রীভূত হল।

বিশ্বহকর প্রশ্নের উল্লেখ করে আমাদের রাজা কোনদিন এমন কাজ করতে পারেন না একবাকো বললো সবাই আমাদের রাজা কোনদিন এমন কাজ করতে পারেন না লস্যু বনহবেরই এ কাজ। প্রজাগণ মুখে কিছু না বললেও মনে মনে জানে, যার্গারি হ অভার নুষ্ট এবং কুচ্চী ছিল। দস্যু বনহুর তাকে হত্যা করে ভালোই করেছে।

জভান্ত নৃষ্ট এবং কুচক্রা ছবা । প্রির জারাদি করে আরও দেখলেন যতীন্ত্র সেনের সোহার ক্রিয় হোসেন হতীন্ত্র সেনের বাড়ি তল্পাশি করে আরও দেখলেন যতীন্ত্র সেনের সেনের ক্রিয় ক্রিয় করে করে । এও যে দস্য বনহরের ক্রিয় ক্রিয় সন্দেহ নেই।

কান সন্দেহ দেহ।

মিঃ হোসেন লাশ চালান দিয়ে নিজেও রওয়ানা থলেন। পুলিশ মহলে একেই দুসু 🚓
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার ওপর পর পর দুটি খুন— চাঁদপুরের জমিদার হত্যা আর 🚓
সেনের নিহত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো।

এত পাহারা, এত সাবধানতা সত্ত্বেও দস্য বনহুর তার কাজ যথায়থ সমাধা করে চালু পুলিশবাহিনী কোন সমাধানই করতে সক্ষম হচ্ছে না।

মিঃ জান্ধরী এবং পুলিশমহল দস্য বনহুরের জন্য ভীষণ আশক্ষিত হয়ে পড়ুকের। পর পর দুইটি হত্যার ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু হল।

দস্য বনহর ষতীস্র সেনের সিন্দুক থেকে লুন্ঠিত টাকা-পয়সা-অলঙ্কার নিয়ে এসে দীন্টা গরিব-দুঃবীদের বিলিয়ে দিতে লাগলো। যাদের খাবার নেই তাদের অন্নের সংস্থান করলো মানে পরিধের বন্ত্র নেই, তাদের বন্ত্র দিল। দস্য বনহুর উন্মন্ত নেশায় মেতে উঠলো। ধনীদের দল্ম কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দিতে লাগলো অনাথদের মধ্যে।

ধনীরা ষেমন দস্য বনহুরের ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতে লাগলো, তেমনি দুঃবীক্ষ ল বনহুরের নামে হৃদয়ে অনাবিল এক আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো।

দস্য বনহর মেতে রইল তার খেয়াল নিয়ে। লুন্ঠিত দ্রব্য দীন-দুঃবীদের বিলিরে য <sup>রেত</sup> যেত, সব ছুড়ে ফেলে দিত সে নদীর জলে।

পদিকে চৌধুরীবাড়িতে মনিরা ঝি-এর বেশে দু'দিনের বেশি আত্মগাপন করে বার্কিন পারলো না। ধরা পড়ে গোলো সে মামীমার কাছে। অতি সাবধানে নিজকে বাঁচিরে ক্লান্টেকরতে লাগলো মনিরা। বড় চাচার আশদ্ধায় সদাসর্বদা চিন্তিত থাকত। কিন্তু তার নিজের ক্লান্টেকে বিশি উদ্বিশ্ন থাকতো মনিরা দস্য বনহরের জন্য। পত্রিকায় দস্য বনহর সক্রে সক্রিক্ট ক্লান্টি পেরেছিল সে। বনহর বে দিনের পর দিন নরহত্যা লুটভরাজ নিত্রে ক্লেভে করেছে, এ ক্লান্টি পত্রিকা মারকতেই পেল।

७०७ 🔾 मन्यु वनस्त्र मन्त्र

্রাধার মুরটে পড়লো মনিরা : সেনিনের পর ছোকে প্রতিদিন প্রতীক্ষা করছিল, সে দস্য বিশ্বাধার নিক্তাই সে সংখত হাবে, সভা হাবে সে— কিছু মনিরার সমাস ্রার্থির মুখ্যের সংহত হবে, সভা হবে সে— কিছু মনিরার সমস্ত আশা বাসনা ক্রির্থির ক্রিয়ার সাক্ষাক্রাত তার তাগ্যে জুটলো না। ক্ষেত্র কা করা কেন্দ্রের সাক্ষাক্ষাত তার তাগ্যে কুটলো না।
ক্ষেত্র কা করা কিছানার তারে ছটকট করে। অসতা

ক্ষেত্র বিজ্ঞান করে হউকট করে। অসহা একটা ব্যহা ভার মনকে নিশেষিত গ্রহ বৃত্তি মুলিরা বিজ্ঞান ক্ষিত হয়। ম সংগ্ৰ পৰিতে বাজিৰ সিক হয়। মা সংগ্ৰ

সাবে শাশ্র ক্রাক উঠে ছুটে বার জানালার পাশে, ঐ বুঝি এলো সে। এই <sup>বর্ম</sup> হলেই চমকে উঠে ছুটে বার জানালার পাশে, ঐ বুঝি এলো সে।

ূর্ব বাশ বিষ্ণু হয়, শূলা অন্ধকারে তাকিয়ে চিত্রাপিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বর্ষ বাশা

্রার বিষ্টেশ করের কুটারে পড়ে মনিরা এতদিন ওকে ভালবাসভো—সে গত । প্রবিশ্বন প্রথম কনহুর তার স্থামী—তার সর্বস। প্র

বাস হিল না । ব্রাকর করে ৪০০ মনিরার হলর জিল হাত, আবার রাত আসে। রাত শেষ হয়, আবার ব্রাকর করে ৪০০ মনিরার করিকাস ক্রিভে ক্রেভ সালে হল র গাসে। মনিরা বনহুরের প্রতীক্ষার কেঁদে কেঁদে সারা হয়।

গ্লাস বিশ্ব সৰ বুৰেন তিনি মনিবাৰ হানৱের ব্যখা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন— মান্ত্রন কাল্ডিল সান্ত্রনাই তিনি লিতে পারেন না মনিরাকে। দ্রীর স্বামীই যে সব। স্বামী প্ৰায় বাৰ্ব একথা তাঁর নারী মনে সদা-সর্বদা জাগরিত রয়েছে।

মানার চোবের পানি মরিয়ম বেসমের মানের শান্তি কেড়ে নিল। পুত্রের চিন্তার তিনি যতটুকু ঠনিত না হয়েছেন তার চেন্তে বেলি উল্লিয় হলেন মনিরার জন্য।

<sub>তিনি</sub> তেৰেছিলেন, মনিবাৰ বিত্তে হলে তিনি নিচিত্ত হবেন। হয়তো তাঁর মনির ভাল হবে, ল্ড হেড়ে নেবে। কিন্তু সব আশা-আকাল্যা তাঁর সমূলে মুছে পেল বরং আর একটা চিন্তা তাঁকে র্ম্বর তুরলো এ তিনি কি করলেন কেন তিনি না তেবেচিন্তে মনিরের হাতে মনিরাকে গ্ৰ দিলেন। জন্য কোন সুপাত্ৰের কাছে মনিরার বিয়ে দিলে সুবী হত, সে সব সময় স্বামীকে গদ পেত-এর চেরে আনন্দ আর কি আছে।

একদিন মনিরাকে কাছে নিয়ে বললেন মারিয়ম বেশম—মা মনিরা, একি হলো। একি করলাম ম্মি: ভাল তেবে তোকে আমি ওর স্থাতে তুলে দিলাম, কে জানতো সে তোকে ভুলে যাবে— গ্ৰাম প্ৰকে অভিশাপ দেবো...

নানা, ও কথা তুমি মুখে এনো না মামীমা। আমি সব ব্যথা সইতে পারবো কিন্তু ওর অমঙ্গল स्टेंट शहरत ना । प्रदेख शहरता ना प्राप्तीया ।

দদ্ধ কণ্ঠে বলে গুঠেন মরিয়ম কেগম— নরাধম তোকে প্রমনি করে কাঁদাবে?

্ধ কাঁদার তুবু আনন্দ আছে মামীমা। আমি যদি সত্যিই তার খ্রী হয়ে থাকি, নিচয়ই সে अभिन ना अकिन खाजरव ।

র্যনিরার এত আশা, এত রপু সফল হলো না। বনহুর নিজকে নিয়েই মেতে রয়েছে, কোন শা নবার সময় নেই। পুলিশ বাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে নিজের কাজ সমার্ধা করে চললো সে। <sup>মনিরা</sup> ঘরে বসে পত্রিকা গড়ে জানতে পারল সব।

<sup>একনিন</sup> রতে মনির মামীমার ককে গিরে হাজির হলো, বললো সে— মামীমা, আমাকে দ্যতি দৃও। ওকে একবার দেবে আসি।

<sup>ছন্ত</sup> কঠে কলনে মহিরম বেশম—শাগলী মেরে—এও কি সচন। বার সন্ধানে শত শত भिनाको करूर महान समितार तमन समित पाटम ना, चात्र पूर्व कारक बूंख तब कतारक TEN

<sup>निहर्</sup>, पनि पारत पारत पूँचा तथा कवाक। पूर्ति क्यू कट्टाकि वांच समीत। M-43 मेकू केर्स्ट अस्ट O 604

ভবে সরকার সাহেবকে নিয়ে যা। না, আমি একাই যাব। না, আন নেকি মা! সেকি মা। ভব্ন করো না। তোমার পুত্রবধু যদি হয়ে থাকি তবে কেউ আমার কোন কভি করিছে দ্বি

🗋 দীন-দুঃৰী গরিবদের মধ্যে মনিরাও এসে দাঁড়ালো। শরীরে তার ছিন্র বসন। শিক্ষা দীন-দুবৌ গারবদের নতে না না না দিছে। তাকে দেখলে কেউ চিনতেই পারবে না এই সেই মনি

গারে-পারে মরণ। জনে মনরা গৃহত্যাগ করে দস্যু বনহুরের সন্ধানে বেরিয়েছে। প্রাঞ্জ কতদিন হলো মনিরা গৃহত্যাগ করে দস্যু বনহুরের সন্ধানে বেরিয়েছে। প্রাঞ্জ আজ কতাদন ২০ । বা বা বা বিজেছে সে বনহুরকে। রাতের পর রাত ধনীদের বাড়ির জা মাঠে শহরে-হামে কও আসাত্র । করতে আসে। গরিব-ধনী-দুঃখীদের মধ্যেও দিন কাটিয়ের পাশে ধর্ণা দিয়েছে ,যদি সে দস্যুতা করতে আসে। গরিব-ধনী-দুঃখীদের মধ্যেও দিন কাটিয়ের পালে ধণা দিরেছে ,খান তা নাম আশায় পথে পথে ফিরছে মনিরা একটিবার ডার দেখা দ্ব পার। কিন্তু সব আশা, সব বাসনা মুছে গেল, দেখা পেল না তার জীবন সাধীর।

সেদিন হঠাৎ ন্তনলো পাশের গ্রামে একটা ভোজসভা হবে। সেখানে শুধু গরিবদের <sub>খাওয়ার</sub> হবে। খাওয়া শেষে সেখানকার জমিদারপুত্র গরিবদের মধ্যে টাকা-পয়সা দান করবেন।

আন্ধ দু'দিন অনাহারে অনিদ্রায় মনিরা একেবারে ভেঙে পড়ার মত হয়েছে? পয়সা-ক্রিষ সংগে এনেছিল সব শেষ হয়ে গেছে। কজেই মনিরার দু'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটছে। দুর সইবার মত ক্ষমতা তার আছে, কিন্তু এত কষ্ট কোনদিন সে পায় নি। অনাহার কাকে বলে জান না মনিরা। চাইবার অভ্যাস তার কোন কালেই নেই। ছোটবেলা হতেই সে রাজকন্যার মত স্ব সাচ্ছন্যে মানুষ হয়েছে। হঠাৎ এই অবস্থার জন্য মোটেই সে প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছিল মনির ওকে বুঁজে বের করা তার পক্ষে কঠিন হবে না এবং বেশিদিনও লাগবে না। কিন্তু সব আশা জা विकन राप्राह्म।

আৰু ক'দিন ঘুরে ঘুরে মনিরা হতাশায় ভেঙে পড়লো। আর যখন তার চলার মত শি নেই তখন জানতে পারলো, পাশের গ্রামে একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। কুধায় জ কাতর হয়ে পড়েছিল বে কিছু ভাববার সময় তার নেই। দীন-দুঃখীদের মধ্যে সেও গিয়ে দাঁড়াল ভোজসভার।

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে সবাই। কেউ ভাঙা থালা, কেউ বাটি, কেউ কলার পাতা <sup>য়৻ঢ়</sup> নিয়ে প্রতীক্ষা করছে খাবারের।

মনিরার থালা নেই, কলার পাতাও সে সংগ্রহ করতে পারেনি। লব্জায় জড়োসড়ো <sup>হর</sup> ষোমটার মৃৰ ঢেকে হাত পেতে দাঁড়ার সে।

ওদিক থেকে দু'জন লোক খাবার দিয়ে যাচ্ছে। সবাই সারিবদ্ধভাবে খাবার নিরে <sup>বাছে।</sup> র্জদিকে একজন তাদের হাতে কিছু কিছু পরসা তুলে দিলে।

ষনিরার তথু হাতে খাবার দিছে গিরে বলে ওঠে একজন—কিগো, কিসে খাবার নিবে হাতে দেব?

यनिता निकृत। शरू चानात कि करत ज्ञारत। कार्र श्राप्त करित ज्ञार लाक मृष्टि मनिवादक कका करत करना अमिरक **राज**, शहना शादा।

Generated by CamScanner from intsig.com

ना ।

র্নির বিক্রমে দেওয়া হচ্ছে। নাইকৈ প্রসা দেওয়া হচ্ছে। ্ৰিরাও হাত পাতলো। ্রিরাট হাত ।। বিরুদ্ধি একজন বললো—এ মেয়েটি খাবার পায় নি, একে খেতে দাও। র্বি সংগ কে আবালো, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিল মনিরা কাজেই সে प्र<sup>ह हरूए०</sup> भारता ना । <sup>§ বৃর্তি শাস্ত্র</sup> মনিরাকে লক্ষ্য করে বলল—এদিকে এসো, খাবার দিচ্ছি। ্রেলা দা। বিরা কোনরপ দ্বিধা না করে লোকটাকে অনুসরণ করলো। র্নরা <sup>কোনসা</sup> ক্রেক্সনিরা লোকটার সঙ্গে প্রবেশ করলো সেটা একটা মাঝারি রকমের খাবার ঘর। রে কমের খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সাজানো। মনিরা কতদিন এমন খাবার খায়নি। রে নানা রসংলা বিকটার ইংগিতে মনিরা একটা টেবিলের পাশে এসে বসলো। খানসামা গোছের লোক ্রার্থি অনেক রকম খাবার এনে মনিরার সম্মুখে রাখলো। ্<sub>রাকটা মনিরাকে বললো—খাও।</sub> ্<sup>লাপ্তা নান্</sup> মুনুরা যদিও মনে মনে অবাক না হয়ে পারলো না, তবু ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল বলে গোগ্রাসে ্তে গুরু কর্নো। ্বাওরা শেষ করে মনিরা উঠে দাঁড়ালো। তাকালো কক্ষের চারদিকে। এতক্ষণে সে যেন র্বকটা সূত্র বোধ করছে। কিন্তু একি! মনিরা চমকে উঠলো—দরজা বন্ধ কেন? আর ঐ লোকটা নে কোধায়? <sub>মনিরা এতক্ষণ খাবার খেয়ালে ছিল, কোনদিকে লক্ষ্য করে নি। ঘরে কাউকে না দেখে ভীত</sub> র গড়লা। হঠাৎ এমন করে এখানে আসা তার ঠিক হয় নি। এবার ব্ঝতে পারলো নিচয়ই 🛺 দুরূলোক তাকে কায়দায় আটক করেছে। এখন উপায়? <sub>মনিরা</sub> অস্থিরচিত্তে জোরে জোরে কক্ষের দরজায় আঘাত করতে লাগলো। কিছুকণ পূর্বের য়াদু খাবারগলো এখন তার কাছে বিষাক্ত বলে মনে হতে লাগলো। জনেক চেষ্টা করেও মনিরা দরজা খুলতে সক্ষম হলো না। হতাশ মনে সে চুল ছিড়ে। হাডের ন্ধ কামড়ে রক্ত বের করে ফেললো। থাং পেছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে চমকে ফিরে তাকালো। ্ণেই লোকটা দাঁড়িয়ে— দেখতে পেল মনিরা, যে লোকটা তাকে প্রথম খাবার দিতে रमिन । <sup>মনিরা</sup> রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে— আমাকে তোমরা আটক করেছো কেন? আমি ভিখারী ন্ত, আমাকে ছেড়ে দাও। <sup>লোকটা</sup> মৃদু হাসলো, বললো—তোমাকে আ**ন্ধ** যেন ভিক্ষে না করতে হয় ছার ব্যবস্থা পুনে আমাদের মনিব। ্জন আমি তার দয়া নেব? षामाप्तत मनिবের তোমার ওপর খুব দরদ। মনিরা ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলো। নিতরই কোন কুমভলব এটেছে এরা। বললো-मित्र महम हाई मा। आमारक स्ट्रिक मांड, आमि हरन बार्ड। ক্ষা আমার সঙ্গে। লোকটা ক্বালো। किता विभाग नाम । (माका) क्वारमा । विभाग विभाग तम् विकिश्व कार्य अप्यक्तिम । असम या अक्ति विभाग भएक कार्य कार्यक रेक ति वर्ग तथ हिन्दिक स्टार अप्यक्तिम । असम त्य अक्का । वर्गाय करता काक्का मार्थ - ----- NEE () 40h

যাওয়া ভাল মনে করলো।

সে লোকটার সঙ্গে এগুলো। সে লোকটার সঙ্গে এগুলো। সে লোকটার সঙ্গে এগুলো। কয়েকটা কক্ষের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটা দরজা পেরিয়ে মনিরাকে সঙ্গে করে লোকটা জ্ব

সুসক্ষিত কক্ষে প্রবেশ করলো। মুল্যবান আসবাবপত্রের কক্ষটা সুন্দর করে সাজানো। লোকটা বললো- তুমি এক অপেকা করো। আমার মনিব এক্ষুণি আসবেন।

কা করো। আমার মানব অক্লান না না, আমি তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই না, ক্রিমনিরা অন্থিরকণ্ঠে বললো– না না, আমাকে যেতে দাও-----তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই না, আমাকে যেতে দাও-----

ার মনিবের সঙ্গে দেখা দেখা গঙ্কীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে— চমকে ওঠে মনিরা, ক্র মনিরার কথা শেব ২স শা, ন অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। চোখ তুলে তাকাতেই দু'চোখ তার ছানাবড়া হয়। একটা ভ্রিষ্ট্র অন্তরাত্মা কেপে ৬০০। তেওঁ মুল্য বাজার পোশাক, মাথার চুলে পাক ধরেছে, দুটো গৌত কু লোক, শরারে তার ব্রাসান মূল্যবান মুক্তার হার। মুখে মৃদু হাসি। মনিরার দিকে এতাছে নাকের দু'পাশে, গলায় মূল্যবান মুক্তার হার। মুখে মৃদু হাসি। মনিরার দিকে এতাছে ম আছে নাকের দু পালে, নিশার সূত্র স্থান মুলিরা পূর্বের সেই লোকটা উধাও হয়েছে। বুক ধর দ্ব করতে শুরু করে।

লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

মনিরা নিরুপায়ের মত তাকায় কক্ষের চারদিকে। এতটুকু ভরসা সে পায় না নিজকে दुः করার। মনে মনে খোদাকে শ্বরণ করে সে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে, ওদিকে দেয়ালে একটা সৃতীক্ষ্ণ ধার ছোরা টাঙ্<mark>টানো রয়েছে। ম</mark>ন্তি মনে কিঞ্চিৎ ভরসা হয়। কোনরকমে ঐ ছোরাখানার নিকটে পৌছতে পারলে সে একবার দে নিত। হয় ওর প্রাণ নেবে, নয় নিজের জীবন বিসর্জন দেবে মনিরা। কেউ জানবে না কেন্ত হারিয়ে গেছে সে।

লোকটা যতই এগুচ্ছে মনিরা ততই পিছু হটছে, একটু একটু করে সরে যাচ্ছে সে <del>গ্র</del>েন্ দেয়ালের দিকে।

লোকটা মনিরাকে ধরতে গেলে। অমনি মনিরা পিছু হটতে গিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। লোক্টা এবার ধরে ফেলল মনিরাকে, আকর্ষণ করলো নিজের দিকে।

মনিরা খুব জ্ঞারে লোকটার হাত কামড়ে দিল।

অসহ্য যন্ত্রণায় লোকটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। ছেড়ে দিল ওকে।

মনিরা তৎক্ষণাৎ মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে দেয়াল থেকে ছোরাখানা তুলে নিল, তারণর ক নিঃশ্বাসে বললো– এবার এসো তুমি আমার কাছে। তোমার রক্ত আমি শুষে নেব এটা দিয়ে।

লোকটার মূখে হাসি ফুটে উঠলো। কোন কথা বললো না সে। তার হাত থেকে তখন শে ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মনিরার দাঁতের আঘাতে লোকটার হাতে বেশ ক্ষত হয়ে পিরেছিল। শোকটা মনিরার দিকে না এগিয়ে বললো– এখনকার মত আমি তোমাকে ক্ষমা কর্মী

যুবতী। আবার আসবো।

মনিরা দাঁতে দাঁত পিষে বললো– এই ছুরি তখন তোমার জবাব দেবে। বেশ, তাই হবে। লোকটা বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

মনিরা ছুটে আসে দরজার পাশে, ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মনিরা কি করবে ডেবে পায় না। আত্মহত্যা করবে কি? হাতের সৃতীক্লধার হোরাধানার কি তাকায় মনিরা। এখনই লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে চলে বেতে পারে সে। লৌছনিকলেও তাল কেউ আটকাতে সক্ষম হবে না, বন্ধ খরে তথু পড়ে থাকবে ভার প্রাণ্টিন সেইটা।

র্বির দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত – হয় লোকটাকে হত্যা বিরাব দু'চোঝে আগুন হাসি ফুটে রয়েছে। এবার সে মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো– শেকটার মুখে এখনও দুষ্টামির হাসি ফুটে রয়েছে। এবার সে মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো– শিক্তার মুখে এখনও দুষ্টামির হাসি ফুটে রয়েছে। এবার সে মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো– শিক্তার মুখে এখনও দুষ্টামির হাসি ফুটে রয়েছে। এবার সে মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো– শিক্তার মুখে এখনও আমি ঘূণা করি, অর্থের লোভ দেখিয়ে তুমি এভাবে মেয়েদের সর্বনাশ বিরাব করেও কথা তুমি বললে আমাকে।

র বিত্ত কথা তুমি বললে আমাকে।
নিজটা এবার খপ করে মনিরাকে ধরে ফেললো। মনিরা নিজকে রক্ষার জন্য ছোরাখানা
নিজ দিতে গেল লোকটার বৃকে।

গিরে । দিকে বিশ্ব তার বলিষ্ঠ মুঠায় মনিরার ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেলল। তারপর অতি । দুরে মনিরার কোমল হাতের মুঠা থেকে ছোরাখানা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

র্ম পার্ম আপ্রাণ চেষ্টায় নিজকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। লোকটা ততক্ষণে মনিরার বিধ পের একটা ঔষধ মেশানো রুমাল চেপে ধরলো।

होत्र भेत्र प्रनित्रा এলিয়ে পড়লো সেই রাজাধিরাজ লোকটার বলিষ্ঠ বাহুর ওপর।

মনিরাকে বিদায় না দিয়ে সেদিন উপায় ছিল না মরিয়ম বেগমের। এমন জেদী মেয়ে, যা ক্রিয়েকে ধরবে তা করবেই। তা ছাড়া মনিরের জন্য সে যে রকম অস্থ্রির হয়ে পড়েছিল তাতে জিয় কোম নিজেও অত্যন্ত ভাবাপনু হয়েছিলেন। কাজেই মনিরাকে সেদিন তিনি কতকটা বাধ্য ট্রেই বিদায় দিয়েছিলেন।

্রেশ কয়েকদিন যখন কেটে গেল মনিরা ফিরে এলো না, তখন মরিয়ম বেগম বিচলিত হয়ে

র্ন্ধানীটা তিনি গোপনে সরকার সাহেবকে বলেছিলেন। সরকার সাহেব তো মরিয়ম বেগমের মার্নানারটা তনে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি। তাবপর বলেছিলেন— এ আপনি কি করেছেন বেগম সাহেবা! একটা মেয়েকে আপনি তার দ্বালার বলে একা যেতে দিয়েছেন। আপনাদের দু'জনেরই কি মাথা খারাপ হয়েছিল? এর বেশি দির বলেন নি সরকার সাহেব, তিনি তখনই বেরিয়ে পড়েছিলেন মনিরার সন্ধানে। দ্বানি পর কিরে এসেছিলেন সরকার সাহেব। মাথায় হাত সিয়ে বলে পড়েছিলেন। কোন দ্বানা হাত সিয়ে বলে পড়েছিলেন। কোন

मन् प्रमुख नम्ब 🔾 ৩६३

মরিয়ম বেগম আশঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিলেন- কোন খোজ পেলেন না?

হতাশ কণ্ঠে বলেছিলেন সরকার সাহেব- কোথায় খুঁজে পাবো! একি শক্ত হার পড়েছিলেন। না হতাল করব? রাগে ক্ষান্ডে সরকার সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। না হতাল করব? রাগে ক্ষান্তে সামনে বলতে পারতেন না।

এতবড় কথাটা মনিব-গৃহিণীর সামনে বলতে পারেন নি, নিজের ভল জিক্তি

এতবড় কথাটা মনিব-গৃহিণার সাম্বর্ণ করতে পারেন নি, নিজের ভুল তিনি বৃক্তে পরিয়ম বেগমও আর তাকে প্রশ্ন করতে পারেন নি, নিজের ভুল তিনি বৃক্তে পরিয়ম বেগমও তার তাকে প্রশ্ন করেছেন, বৃঝতে পারেন মরিয়ম বেগম।
মনিরাকে অমনভাবে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছেন, বৃঝতে পারেন মরিয়ম বেগম।

মনিরাকে অমনভাবে ছেড়ে। দরে সুন্দ কাজেই নিপুপ থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। মরিয়ম বেগম মুখে ষভই চুপ ধাক্তি ম করেন না কেন, অন্তরে অন্তরে ভীষণ উদিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। চোখে তার ঘুম ছিল না করন না কেন, অন্তরে অন্তরে ভীষণ উদিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। চিন্তা করতেন মরিয়ম বেগম ধাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। সব সময় মনিরার জন্য চিন্তা করতেন মরিয়ম বেগম।

য়ার কোন ঠিক ছিল না। গ্রাম সামে ছাট্ফট করছেন, না জানি মেয়েটা জাজ কোষ্য 🌊

আছে?
ভালো আছে না কোন বিপদে পড়েছে কে জানে? কে তাকে মনিবার সন্ধান এবে সুরু মনির- সে তো আজ কতদিন হল আসে না। সেই বা কোথায় আছে কে বলবে। মবিরু কিছু মনে নানা রকম চিন্তা হয়।

মনে নানা রক্ষা । তে। ব্যা

একমাত্র সন্তান মনির যখন ছয়-সাত বছর বয়সে ছিল তখনই মরিয়ম কো

পেরেছিলেন আর কোন সন্তান তাঁদের হবে না। মনিরই তাদের বংশের একমার সক্ষ

নিয়েই মরিয়ম বেগম এবং চৌধুরী সাহেব কত আকাশকুসুম য়পু রচনা করেছিলেন। কত ফ

কত বাসনা উকি দিয়ে যেত সেদিন ঐ দৃটি প্রাণে। পুত্রকে মানুষ করবেন, উক্ষশিক্ষর সক্ষ

করবেন, দশ জনের মধ্যে সে যেন একজন হতে পারে, এমনিভাবে গড়ে তুলাকেন পুরুকে ক্র

সব আশা তাঁদের ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সন্তান, নয়নের মনি, য়নয়ের ফা

তাঁরা নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এমন কত চিন্তাই না মরিয়ম বেগমের মনে ভেসে উঠে আবার মুছে বাছিল। কিছুই বুমাতে পারছিলেন না তিনি। দেয়াল্ঘড়িটা টিক্টিক করে বেজে চলেছে। ব্রাত ভিনটে হব

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠেন মরিয়ম বৈগম। দরজায় ঠক ঠক্ করে একটা জ্জুর তনতে পান তিনি।

সজাগ হয়ে বিছানায় উঠে বসেন।

আবার সেই শব্দ- ঠক্ ঠক্ ঠক্ । পরক্ষণেই একটা অতি পরিচিত মধুর কণ্ঠয়র- ম মুর্ দরজা খোল।

মূহর্তে মরিয়ম বেগমের মুখমগুল উচ্ছ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে, এ-যে তার মনিব্রে কর্মর । কণ্ঠমর যে তার অন্তরের কানায় কানায় গাঁখা রয়েছে, এ যে তারই ক'।

মরিয়ম বেগম ধড়মড় করে উঠে গিয়ে দরজা বুলে দেন। : কে সঙ্গে আর্ডকরে ইন্দ্র-একি। কি হয়েছে ওর?

তিনি দেখতে পান মনিরের হাতের ওপর ছিন্নলতার মত এলিয়ে রয়েছে মনিরার ক্ষেত্র বনহুর মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে তারপর তইরে দের বিছ্নার মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। দু'চোখে তার অপরাধীর ছাপ সূটে ইটা

কোন কথা বলবার মত সাহস তিনি পাচ্ছেন না।
বনহর মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সোজা হরে দাঁড়ার, কিরে সায়ের মুখের দিকে।

মরিরম বেগম কিছু বলতে গিরে খেমে বান।
বনহর বেশ কিছুটা গভীর কঠে বলে—মা, জামি জামি, মনিরা ভোমার করে ব
করেছে। কিছু এটা মোটেই উচিত হর নি।
ত৪২ 🔾 দসা বনহন সম্প্র

<sub>প্ৰ</sub> কি হয়েছে বাবা? 爾利 শং প্রতাদিন তুই আসিস্নি বলেই তো.... প্রতিদিন তুর আ
তামাকে প্রথমেই বলেছিলাম মা! আমার সঙ্গে বিয়ে হলে মনিরা কোনদিন নু হত পারবে না। র্নার! রা, ভূমি জ্ঞানো না আমার জীবন কত বেদনাময়। কত সময় আমি নিজেকে খুঁজে পাই না, মা, জুম আলা । এবিয়েতে শুধু মনিরাই নয়, তুমিও কোনদিন সুখী হতে পারবে র্মনির, এসব তুই কি বলছিস? আগে বল, মনিরার অমন অবস্থা কেন? কি হরেছে ধর? র্মনর, অন্যাস্থ্য কেন মা, তোমার মনিরা ভালই আছে, এখনই গুর জ্ঞান ফিরে আসবে। র্ম্ব প্রতাবে ওর যাওয়া মোটেই ঠিক হয় নি। রি লানি বাবা, এতসব আমার কপালে ছিল! আমি কত করে বারণ করেছি তবু তনলো না, ক্ষান সমান ক্ষান রুল। ত আন বিবার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন মরিয়ম বেগম— ঐ বে মার আমার 🙀 দিরে এসেছে। বনন্ত্র একপাশে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিল, মনিরাকে চোখ মেলতে দেখে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ার। মরিরম বেগম ঝুঁকে পড়েন মনিরার মুখের ওপর- মা মনিরা, এখন কেমন লাগছে মা? মামীমা, আমি বাড়িতে এলাম কি করে। মনিরা উঠে বসতে ষায়। মরিয়ম বেগম ওকে শুইয়ে দিয়ে বললেন- সব জানতে পারবি, এখন গুয়ে থাক্ বাছা। না মামীমা, ভূমি বলো, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? গম্বীর কর্চে বলে ওঠে বনহুর- তোমার জীবনের সবই স্বপ্ন মনিরা, খেয়ালের বলে তুমি দ্ এতব্দণ মনিরা বনহুরকে লক্ষ্য করেনি, এবার কি যে এক আনন্দ শিহরণ বব্দে যায় ভার নিরার শিরার। নির্ণিমেষ নয়নে তাকায় মনিরা ওপাশে দাঁড়ানো বনহুরের দিকে। ষরিষম বেগম বললেন— মনিরার জন্য একটু দুধ গরম করে জানিগে। বেরিয়ে যান তিনি। মনিরা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, যদিও মাখাটা তার এবনও নিষ্কিম করছে তবু উঠে গিয়ে বনহুরের জামার আন্তিন চেপে ধরেন বলো, তুমি কোধার ছিলে क्विन? वला क्वाव माथ? বামকে ভূমি ভূলে যাও মনিরা। <sup>যনির</sup>! একি বলছো তুমি! <sup>ব্ৰমেই</sup> বলেছিলাম, যা করছো তাতে তুমি সুখী হবে না। र<sup>क्</sup> बनला चात्रि সूबी नदे? স্থীই বৃদ্ধি হবে ভাহলে এভাবে ঘর ছেড়ে..... টা টো ডোমারই অন্য। বিশ্ব .... কিছু আমি এখানে এলাম কি করে। কোখার সেই রাজ का कार्य क्षेत्र क्षेत्र कार्य विषय क्षेत्र क

জি ক্ষিত্র নিরেছ। এবার আমি কর মুখতে পারছি। সন্তিয় যনির এ বে আমি করনাও করতে

मग्रा कार्य जनमं 🔿 👓

प्रतिहार अविद्य मिरा मधीत ननाम वर्ण अर्थ वनस्त यनि विन खामारक भाष (भारक क्रिकेट)

মানর। বে নার করে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, বনহুরের জামার আন্তিন থেকে হাতবান। বিজকে একটা নগণ্য কীটের চেয়ে হীন করে মনিরা। নিজকে একটা নগণ্য কীটের চেয়ে হীন কর ब्रानिबाद मूर्वभक्त मूह्र विवय राज प्रनिद्धा । निक्कत्क वकरो नगवा कीर्टिद किस हीन विव क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क বানে বানে বানি কালো সে। ওবে বি কালে তার মুখ, একটা ঝড় বইতে তক্ক করলো জ হর ভার। একি কালো সে। ওবে বি কালে হয়ে গেল তার মুখ, একটা ঝড় বইতে তক্ক করলো জ

বনহর মনিরার মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, তার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন তক্ত্ব স্বরেছে। श्न। বনহর মনিরার মুখোডাব নম্প তিন্তু, বললো— এমন ভূল আর কোনদিন ভূমি করবে ম বনহর এগিয়ে এলো মনিরার দিকে, বললো— এমন ভূল আর কোনদিন ভূমি করবে ম বনহর এগিয়ে এলো মানসাম নিত্র, কর্মন সরে দাঁড়ালো, তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলো — না না, ছবি ধরতে গেল বনহর মনিরাকে। মনিরা অমনি সরে দাঁড়ালো, তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলো — না না, ছবি ধরতে গেল বনস্থর মানরাকে। বাণারা আমার এ দেহ কলুষিত হয়ে থাকে আমাকে যদি কোনে আমাকে কর্ন করো না। সভািই যদি আমার এ দেহ কলুষিত হয়ে থাকে আমাকে যদি কোনে আমাকে স্পর্ন করে না। নাতার বান পর পুরুষ স্পর্ন করে থাকে, তবে এ জীবন নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। তোমার পঞ্জি পর পুরুষ স্পান করে খাপে, তবে — স্পার্শ করো না--করো না আমাকে.--- মনিরা ছুটে বার মুক্ত দেহ আমি অপবিত্র করতে চাই না। স্পার্শ করেব সে। দ্ধানার দিকে, নাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে।

নার ।শকে, নাম্বর্ক স্থান ব্রুক্তে পেরে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলে ওকে। বনহুর মনিরার মনোভাব বৃঞ্জতে পেরে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলে ওকে। বনন্ধর মানরার ন্যোতার বুল্ল তার করে বনন্ধরের হাত ছড়িয়ে মনিরা বলে ওঠে- না না, ছেড়ে দাও আমাকে.... মনিরা জোর করে বনন্ধরের হাত ছড়িয়ে মানরা বংশ ততে বানা, ব্যান্তর পাত্র বনহুরের হাতের পিঠে একটা ক্ষত তখনও রক্তের দাগ রুরেছে। চমকে ওঠে মনিরা, এ যে তারই দাঁতের কামড়ানোর চিহ্ন। মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে গাড়ে বনহরের হাতের ক্ষতটার দিকে।

বনহুর বুঝতে পারে, মনিরার মনে **ছন্দু শুরু হয়েছে। অনেকটা শান্ত হয়ে** এসেছে মনিরা; বনহুর হেসে বললো- এ ভোমারই দেওয়া পুরস্কার।

মনিরা বিশ্বরভরা চোখে তাকায় বনহুরের উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমগুলের দিকে, বলে পঠে — জ কি, তবে কি সেই রাজা----

হাা মনিরা, সেই মহারাজ আর কেউ নয়- দস্যু বনহুর।

অস্কৃট ধ্বনি করে বনহুরের বৃকে মুখ লুকালো মনিরা। অনাবিল একটা আনন্দ তার মনহ সছ করে দিল। এত আনন্দ বৃঝি জীবনে মনিরা কোনোদিন পায় নি। আত্মহারা হয়ে গেল সে। বেশ কিছুক্ষণ লাগলো মনিরার নিজকে সামলে নিতে। তারপর বললো– কেন তুমি আমান এভাবে পরীক্ষা করতে গেলে?

তোমার ভূলের জন্য কিছুটা শান্তির প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু ভূমিও কম শান্তি পাওনি। দেখো তো ভয়ানক ক্ষতটা হয়েছে। ইস্ কত কট্ট ভূমি পেরেছো, এসো ঔষধ লাগিয়ে বেঁধে দিই।

মনিরা বনস্থরকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, ঔষধ এনে সুন্দর করে হাভের ক্ষতটা বিং দিতে **লাগলো**।

এমন সময় মরিরম বেগম দৃটি গ্লাসে গরম দৃধ নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন। ককে প্রবেশ আগে একটু কেশে তিনি নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেন বনস্থর ও মনিরাকে।

মনিরা বনহুরের হাতের ক্ষত বেঁধে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

মরিরম বেগম আড্রছতরা কণ্ঠে বলে ওঠেন –ওকি, মনিরের হাতে কি হরেছে? বন্হরই জবাব দেয়- গোলাপের কাঁটা কুটেছিল যা। সেকি বাবা, গোলাপের কাঁটা?

७८८ 🔾 मम्। वनस्त्र मन्ध्र

```
র্মারা মা, ঐ গোলাপ তুলতে গেলে কাটার আঘাত বেতে হয়। হাত বাড়ায় বনহর
  যা দিবে দাও।

র ক্রিম বেশ্ম ছেলের হাতে দৃধের গ্লাসটা দিয়ে অন্য গ্লোসটা মনিরার দিকে বাড়িরে ধরেন-
ल है, त्राव नाव।
  ্বানির দুখের গ্লাস হাতে নেয়।
  ্বার্মির দূষের মান্ত্র ফাঁকে বেরিয়ে যান। অনাবিল এক আনন্দে তাঁর মাতৃহ্বদয় পরিপূর্ব হয়ে
  নির্দ্ধর বালি গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে মনিরাকে টেনে নেয় কাছে। বাহুবন্ধনে
নিং সুন্দ বাধার কামড়ে দেখ। উঃ কি সাংঘাতিক মেয়ে তুমি।
  ৰুনিনীৰ চেৰেও সাংঘাতিক তাই না?
  ন্তার চেয়েও ভয়ন্কর।
  ভার চেয়েও আমার দাঁত মারাত্মক অস্ত্র। দুধর্ষ দস্যু বনহুরকেও ঘায়েল
হতে পারে।
  হাসে ধরা দুজন।
  মনিরা বলে- কেনু তুমি আমাকে এতদিন ভোগালে?
  আমার ইচ্ছাকৃত কিছুই নয় মনিরা।
  বড় নির্দয় তুমি।
   সেকি তুমি আজ নতুন করে আবিষ্কার করলে?
   তাই বলে তুমি আমাকে এমনি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাঁদাবে? আমি জানি
ন্তামাকে যে-ই ভালবেসেছে সেই কেঁদেছে, তাই বলে তুমি সবাইকে কাঁদাবে?
   আমি তো বললাম ইচ্ছাকৃত আমার কিছুই নয়। মনিরা, তুমি বুঝবে না আমি কত নিষ্ঠুর,
इन्छ इनग्रशेन।
   সৰ আমি জানি।
   সব জেনেও তুমি আমাকে ভালবাসতে পার? সত্যি বড় আন্চর্য মেয়ে তুমি।
   ভার চেয়ে আন্চর্য তুমি। নরহত্যা আর লুট ছাড়া তোমার কি অন্য কার্জ্ব নেই? কেন হত্যা
মরা, বলো কেন, বলো কেন তুমি হত্যা করো? হত্যার নেশায় তুমি পাগল হয়ে যাও কেন?
   বনহরের মুখমণ্ডল গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নিকুপ থেকে বললো– অন্যায় আমার
মেনদিন সহ্য হয় না মনিরা। অন্যায়কে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারি না। তথু হত্যাই নয়,
 ন্দারের বিরুদ্ধে আমি সব করতে পারি।
   मनित्र।
   वन?
   ত্মি কি কোনদিন শান্ত হবে না?
   বোধ হয় नা।
   চিন্নদিন তৃমি লুট আর হত্যা নিয়েই থাকবে?
   বিদি গাকতে হয় পাকবো। মনিরা, তুমি কোনদিন আমার কাব্দে বাধা দিতে এসো না।
 <sup>ভারনে</sup> বেটুকু আমাকে পেরেছো তাও পাবে না।
    উচ্। এ কথা বলতে তোমার এতটুকু বাধলো না। ভোমাকে না পাওরার ব্যথা বে আমার
বিচার চেয়েও বেদনার।
 मह म्हान क्रांत्र कामनाज ।
```

আর কোনদিন তুমি আমার সন্ধানে যাবে না। ভূমি যদি এসো, কোনোদিন আমি যাবো না। ত্বাসবো, তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারবো মনিরা? আসবো, ডোমাকে ছেন্ডে। আছা বলডো, সেদিন তুমি কি করে আমায় চিনে অমনভাবে আটক করেছিলে? আছা বলতো, সোদন তাম বি বাধুরাম কোনদিন ধূলো দিতে পারেনি– আর তুমি দিরে।
আমার চোখে নিয়ালের মত ধূর্ত নাথুরাম কোনদিন ধূলো দিতে পারেনি– আর তুমি দিরে।
আমার চোখে নিয়ালের মত ধূর্ত নাথুরাম কোনদিন ধূলো দিতে পারেনি– আর তুমি দিরে। প্রামার চোখে শিয়াশের শত মুন্দ বি দিনই আমি সংবাদ পেয়েছি। ভূমি একা একা একা একা ক্রি বেদিন ভূমি এভাবে ধর ছেড়ে বেরিয়েছ, এ দিনই আমি সংবাদ পেয়েছি। ভূমি একা একা ক্র বোদন জান অতাত । বুলাক প্রতামার পোছনে পোছনে ছায়ার মত ছিল। বেড়ালেও আমার লোক সব সময় তোমার পেছনে পেছনে ছায়ার মত ছিল। এতসৰ জ্বনেও তুমি আমাকে এত ভূগিয়েছ? দেখতে চেয়েছিলাম, কতদূর তুমি সহ্য করতে পারো। ণাষও কোথাকার।

পাষৰ কোষাকার। ইচ্ছা করে ডোমাকে ধরা না দিলে কোনদিন তুমি আমার দেখা পেতে না, কাজেই দ্ব কোনদিন তুমি অমন কাজ করবে না।

বেশ, করবো না। হাা, মনে রেখ মনিরা, আমি ভোমারই। মনির। সত্যি আজ আমার কি আনন্দ----মনিরা বনহরের বুকে মাথা রাখলো।

পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ হ্রার ছাড়লেন- আমাদের পুলিশমহল কি এতই অকর্ষণ্য হয়ে পড়েছে যে, দস্য বনহুর তাদের চোধের সামনে শুটতরাজ আর হত্যাকাও সংঘটিত করে বাহে আর তার কোনই সুব্যবস্থা হচ্ছে না- এসব কি পুলিশমহলের কলছের কথা নর!

পাশাপাশি কয়েকখানা চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হোসেন, মিঃ শঙ্কর রাও, মিঃ হারেস, মিঃ হামিদ এবং মিঃ হারুন। সকলের মুখমণ্ডল গঞ্জীর ভাবাপন্ন। একটা অস্বন্তির ছাণ কে সকলের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

মিঃ জাফরীর ললাটে গভীর চিন্তা রেখা। তাঁর জীবনে এই প্রথম পরাজয়। দস্যু বৃন্ধুরে তিনি হাতের মুঠোয় পেয়েও প্রাফতার করতে সক্ষম হলো না, এর চেয়ে লচ্ছার আর কি হতে পারে!

মিঃ জাফরী বললেন- স্যার, আমি শপথ করছি, এবার আমি দস্যু বনহুরকে যদি পাক্ডাও করতে না পারি, তাহলে পদত্যাগ করবো।

ক্ষন্থ সকলে একসঙ্গে তাকালেন মিঃ জাফরীর ভাবগভীর কঠিন চেহারার দিকে। জন্নিদ ইস্পাতের মত রাঙা হয়ে উঠেছে তাঁর মুখম**ওল**।

কিছুক্ষণ কক্ষে নিস্তন্ধতা বিরাজ করে।

মিঃ জাফরীর এই শপথ গ্রহণ সকলের মনেই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। পুলিল সুপার মিঃ আহমদ এবার মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন— খ্যাভ ইউ সিঃ লাক্ষ্মী আপনি নিচয়ই এ ব্যাপারে কৃতকার্য হবেন বলে আশা করি। ভারপর অন্যান্য পুলিশ অফিসারে দিকে তাকিয়ে বললেন- আপনারা তাঁকে সাহায্য করবেন।

মিঃ হারুন সকলের পক্ষ হয়ে বললেন— নিক্তাই করবো স্যাস, আমন্ত্র সর্বাত্তকরণে উলি এ ব্যাপারে সাহায্য করবো।

এরপর বিদায়ের পালা।

७८७ 🔾 नम्। यनस्य मध्य

রি: জার্করী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার যে যার গাড়িতে গিয়ে বসলেন। ব্লি ভাকরী প্রবং নামার দিকে না গিয়ে শঙ্কর রাওয়ের গাড়ি খানাকে অনুসরণ করলো।
ব্লি ভাকরীর গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়াতেই মিঃ জাফরীর গাড়ি প্রবেশ করলো। রি: ভার্করীর সাত্র পাড়ি রেখে নেমে দাঁড়াতেই মিঃ জাষ্টরীর গাড়ি প্রবেশ করলো। রি: রার্চ ব্রেশ্বার করলো সেখানে। ব্রেগ্রাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- স্যার আপনি! রি রাত ব্যাসন জ্বির কিলেন স্যার আপনি! র: রার্চ অবাদ ।

তেতরে গিয়ে বসি। মিঃ জাফরী গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

ক্রির কথা আছে, আসুন ভেতরে গিয়ে বহুক্ষণ গোপনে আলোচনা চলুক্রে র্কার ক্রমা শহর রাওয়ের মধ্যে বহুক্ষণ গোপনে আলোচনা চললো। রিঃ ভাষ্টের মত শঙ্কর রাওয়ের বাসা থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ জাফরী। হোটেল বুক্সি! <sub>শহরের</sub> সেরা হোটেল। ক্ত বোক আসছে যাচ্ছে, তার কোন হদিস নেই। হত লোক নালের টেবিলে বসে চা পান করছেন দু জন মাড়োয়ারী ভদুলোক। চা পানের ্বেল্ড নিমুস্থরে কিছু আলাপ- আলোচনা হচ্ছিল তাদের মধ্যে। মাড়োরাছর যে বেশ ধুনী তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাণ্ডেস্মারী করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন মাড়োয়ারীছয়, এবার তাঁরা একটা ট্যাক্সি চা সাল ব্যাস আরা একটা ট্যাব্রি তেক উঠে বসলেন। বয়স্ক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি ড্রাইভারকে বললেন– ন্যাশনাল ব্যাংকে চলো। টাক্সি ন্যাশনাল ব্যাংকের উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করলো। ব্রক্তক্তের এপথ সেপথ ঘুরে ব্যাংকের সামনে এসে গাড়ি থামালো। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দু'জন গাড়ি থেকে নেমে ব্যাঙ্কের ভেতরে প্রবেশ করনেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো পূর্বের গাড়িখানার পাশে। একটা যুবক গাড়ি ৰেকে নেমে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো, তারপর অগ্রসর হলো ব্যাংকের দিকে। প্রায় হন্টাখানেক পর যুবক ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি চলতে শুরু ठेडुल যুৰকের গাড়ি চলে যেতেই, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয় এটাচী ব্যাগ হাতে গাড়িতে এসে কেলেন। এটাচী ব্যাগটা ভাদের একজনের হাতে আগে থেকেই ছিল, এবার ব্যাগটা বেশ ভারী বলে इत रुष्ट् । গাড়িতে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদয় বেশ হেসে হেসে আলাপ করছিলেন। হঠাং মাড়োয়ারীদ্বয়ের একজন নিচে তাকিয়ে দেখতে পান একটা ভাঁজকরা কাগজ পড়ে রয়েছে। ভাড়াতাড়ি কাগজখানা হাতে তুলে নিয়ে মেলে ধরেন চোখের সামনে। দিতীয়জনও একন সেইদিকে। কাগজখানায় গাঢ় লাল কালিতে লেখা ঃ বে বিশ হাজার টাকা তোমরা নিয়ে যাচ্ছো তা থেকে আমাকে কমপক্ষে দশ হাজার দিতে য়ব। বছেং তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য। এই গাড়ির মধ্যেই আমার প্রয়োজনীয় টাকা রেখে নেমে **#41** তোমাদের <del>অজ্ঞা</del>ত মাড়োরারীম্বয়ের একজন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি ধামিরে বললেন-<sup>হজাত</sup> বছুই বটে! হাঁ, তা না হলে টাকা চাইবার সাহস কার আছে? কিছু আগনি কি মনে করেন টাকা না <sup>मिदिहे</sup> हरू सार्वन? विकीय सन क्लारन । मगु बनहर जनमं 🔾 ७८९

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন- বন্ধু যখন টাকা চাইছে, না দিয়েই বা উপায় কি! কর্ম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন- বন্ধু তিনি দ্রাইভারের পিঠে রিভলভার চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে বললেন-প্রথম মাড়োয়ারী অদ্রলোক বললেন ব্রু রিভলভার চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে বললেন প্রতি রিভলভার চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে বললেন প্রতি করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাইভারের পিঠে রিভলভার চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে বললেন প্রতি করার সঙ্গে সঙ্গে চলো। গাড়ি নিয়ে চলো। গাড়ি নিয়ে চলো। ড্রাইডার চমকে ওঠে। পেছন ফিরে তাকাবার সাহস হয় না তার। সামনেই গলি, সেই গলি মধ্যে গাড়ি নিয়ে চলো। মধ্যে গাড়ি নিয়ে যায় ড্রাইডার। গাড়ি নিমে যায় ড্রাইডার। গাড়ি নিমে যায় ড্রাইডার। তখনও সে পিঠে হিমশীতল একটা জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করে। এবার সে তনতে পায় প্রামাও।
ব্রক্ত করে গাড়ি প্রামিয়ে ফেলে ড্রাইভার। মুখখানা তার ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।
ব্রক্ত করে গাড়ি প্রামিয়ে ফেলে ড্রাইভার। মুখখানা তার ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। গড়ি ধামাও। ব্রক করে গাড়ি প্রাময়ে কেনে আ প্রামতেই প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গাড়িতে পাওয়া চিঠিখানা মেলে ধরেন তার স্মান- এ চিঠি কে রেখেছে? ন্দ্র- এ চিঠি কে রেখেছে:
ক্রিইভার চিঠির লেখাগুলোতে দৃষ্টি বুলিয়ে বলে- হুজুর, আমি এ চিঠি সম্বন্ধে কিছু জানিনা।
ক্রিইভার চিঠির লেখাগুলোতে নুকামি করো না. সত্য করে বলো- এ চিঠি সম্ব দ্রাইভার চিঠির লেখাভংগতে মৃত বু জানিন। গর্জে প্রঠন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক– নেকামি করো না, সত্য করে বলো– এ চিঠি গাড়িতে ह ङ্জুর, আমি সত্য বলছি, ও চিঠি সম্বন্ধে কিছু জানি না। করে এলো? এ গাড়ির মালিক কে? শ্যামলাল বাবু– ঐ যে চৌ-রাস্তায় মদের দোকান আছে যার। আর বলতে হবে না। ম্যামণাশ বাম এতালোক বললেন- গাড়ির মালিক এ ব্যাপারে আমার মনে হয় কিছুই জ্ঞানে না। প্রথম মাড়োয়ারী বললেন– গাড়ি ছাড়ো। ড্রাইভার বলল- কোথায় যাব? সেই অজ্ঞাত বন্ধুর খোঁজে। তাকে টাকা না দিয়ে যাই কি করে? প্রথম মাড়োরারীর কথায় দিতীয় মাড়োয়ারী বললেন- ঐ সামান্য একটা চিঠির ভয়ে দ্ হাজার টাকা দেবেন? ভাছাড়া উপায় কি? গাড়ি তখন চলতে তরু করেছে। গলি খেকে বেরিয়ে এবার বড় রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করে। প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটার মুখমওল কঠিন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ শালে বিশ হাজার টাকার এটাচী ব্যাগ রেখে সামনে তাকিয়ে বসে আছেন। দ্রাইভারকে বলে দিলেন- পার্ক রোড ধরে লেকের ধারে গাড়ি নিয়ে চলো। ক্রইভার সেইভাবে গাড়ি চালাতে লাগলো। <del>কিছুক্দণের মধ্যেই</del> গাড়ি নির্জন লেকের ধারে এসে থেমে পড়লো। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে নি<u>রে নেমে পড়লেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয়।</u> সেই গাড়িটা সামান্য কিছু অগ্রসর হতেই জন্য <del>এক</del>টা ট্যাক্সি ডেকে তারা চেপে বসলেন এবং সামনের গাড়িখানাকে ফলো করতে বললেন। মাড়োরারীদরের গাড়ি সামনের খালি গাড়িখানা থেকে বেশ দূরত্ব বজার রেখে চ<sup>লতে</sup> লাসলো | সামনের গাড়িখানা আরোহীর আশার ধীর ধীরে চলছিল। এক জায়গায় এসে সামনের পাছিৰানা থেমে পড়লো। একটা বয়ঙ্ক ভদ্ৰলোক উঠে বসলেন গাড়িখানাতে। ষাড়োরারীছরের একজন দ্রাইভারকে বললেন –ঐ গাড়িখানাকে অনুসরণ করো। ধুব ছবিরার হরে গড়ি চালাবে, দেখো সামনের গাড়িখানা যেন টের না পায়! 😘 🔾 प्रमु। बनहब्र अभ्रथ

দ্রাইভার জবাব দিল- আচ্ছা স্যার। দ্রা<sup>হতাল</sup> পথ বেয়ে সামনের গাড়িখানা এগুছে । র্থাকাবাক। নামনের গাড়ি থেকে কেশ দূরত্ব কজার রেখে চলেছে। পেছনের গাড়িখানা। সামনের গাড়ি থেকে কেশ দূরত্ব কজার রেখে চলেছে। পেছনের গাড়িব।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ঘিতীয় জনকে বললেন— নিশ্চরই আমানের অক্সান্ত বন্ধু তার <sub>গুণুৱা</sub> টাকার অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছে। ্রামারও তাই ম**নে হচ্ছে। এবার আমরা কি করতে পারি**? প্রামারত তার করে বিধার বার এবং কি করে দেবর ।
ব্রু গাড়ির আরোহীকে আমি ফলো করবো, সে কোথায় যার এবং কি করে দেবর । তার পূর্বেই যদি আমাদের জন্য সে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে? মাথা পেতে বরণ করতে হবে। র্কি। গাড়িখানা এবার নির্জন পথ ধরে একটা বস্তির দিকে এতকে। এক: বাড় বাড় প্রথম মাড়োয়ারী বললেন- ডাইভার, এবার ঐ গাড়ির পাশ কেটে ভোমাকে সামনে বেতে ্বৰ। এ যে ওখানে একটা ফাঁকা জায়গা দেখছো, সেখানে তোমাকে পাড়ি**বানাকে** পাৰ কেটে ঠাত হবে। আছা স্যার। ড্রাইভার এবার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। অল্লক্ষণের মধ্যেই সামনের গাড়িখানার পাশ কেটে পেছনের গাড়ি এগিয়ে সেল দ্রাইভারের নিপুণ দক্ষতায় খুশি হলেন মাড়োয়ারীদ্বর। প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এবার সামনের গাড়িখানার পশ্ব রোধ করে দাঁভাবার নির্দেশ निलन । সামনের গাড়ির বাঁধা পাওয়ায় পেছনের গাড়ি থেমে পড়তে কাং্য হলো। মাড়োয়ারীদ্বয় দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পেছনের গাড়ির আরোহী ভ্রুলোকের সামনে এসে দাঁঢ়ালেন, দু'জন একসঙ্গে রিভলভার তুলে ধরলেন। মাড়োয়ারী <del>তদ্রলোক চাপাকণ্ঠে কেলেন</del> য়াড়স আপ! ছিতীয় গাড়ির আরোহী মৃদু হাসলো, তারপর বললো– ধ্যাস্ক ইউ, আপনারা দেবছি ৰাস মড়োয়ারী বনে গেছেন। মাড়োয়ারীছয় মুহূর্তে হাত নামিয়ে সেলুট করলেন। তারপর কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে প্রথমজন বললেন—স্যার, মাফ করবেন, আপনাকে চিনতে পারিনি! মিঃ জাফরী হাসলেন– এই বৃদ্ধি নিয়ে আমরা দস্যু বনস্থরকে পাকড়াও করতে নেমেছি । ফিঃ রাও, আপনার সঙ্গীটি..... ইয়েস স্যার, আমার সহকারী গোপাল বাবু। <sup>আচ্ছা</sup>, টাকাণ্ডলো ঠিকভাবে উঠিয়ে নিতে পেরেছেন তো? থা স্যার, টাকাগুলো ঠিকভাবেই উঠাতে পেরেছি। কিন্তু---কিন্তু কি? <sup>অনেক কথা আছে স্যার আপনার সঙ্গে</sup>। আপনার গাড়ি ছেড়ে চলে আসুন এ গাড়িতে। ৰিতীয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বেশে লোপাল বাবু বলে ওঠন -ব্যাগটা কিছু একনও <sup>গকিতেই</sup> বয়েছে। যোৱাট। অবাক করলেন, টাকার ব্যাগ গাড়িছে রেখে নেমে বেছেন আগনার। শাৰ অভি দ্ৰুক্ত ... বৈছি ... প্ৰত আমাকে পাকড়াও কয়তে পিয়ে रकु कहर मक्त 🔿 😘

ততক্ষণে ড্রাইভার এটাচী হাতে এগিয়ে আসে– হুজুর, আপনারা এটা গাড়িতে কেন্দ্র অতক্ষণে ড্রাইভার এটাচী হাতে এগিয়ে আসে– হুজুর, আপনারা এটা গাড়িতে কেন্দ্র ততক্ষণে ড্রাইভার এটাচা হাতে আন্তর্ভারের হাত থেকে এটাচীখানা নেন। তারপর দাও। মাড়োয়ারীবেশি শঙ্কর রাও ড্রাইভারের হাত থেকে এটাচীখানা নেন। তারপর দাও। মাড়োয়ারীবেশি শঙ্কর রাও ড্রাইভারের হাত থেকে এটাচীখানা নেন। তারপর দাও। বাবুকে ওর ভাড়া মিটিয়ে দিতে বলেন।

দাও। বাবে দিতে বংগন।

ক ওর ভাড়া মিটিয়ে দিতে বংগন।

ক ওর ভাড়া মিটিয়ে দিতে বংগন।

কি ওর ভাড়া মিটিয়ে দিতে বংগন।

মিঃ জাফরী একজন বয়ঙ্ক ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে গাড়িতে বসেছিলেন। এমন নিষ্ঠ স্কর্মান তিনি ধরেছিলেন, তাঁকে চেনা মুক্ষিল ছিল যদি নিজে কথা না বলতেন।

ধরেছিলেন, তাঁকে চেনা মাক্তা বিদ্যালয় দিছিলেন তখন মিঃ জাফরী নিপুণভাবে

করছিলেন ড্রাইভারটাকে। শঙ্কর রাও এটাচী খুঁলে দেখে নিচ্ছিলেন টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা।

না, টাকাণ্ডলো ঠিকই রয়েছে। ড্রাইভারকে সন্দেহ করার কিছু নেই।

না, টাকাণ্ডলো ঠিকই বর্মেট্র বিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিতেই মিঃ জাফরী বাঘের মত স্কার ড্রাইভার তার ভাড়া বৃহষ্ণ নিয়ে গাড়িতে করে উঠলেন– ওকে পাকডাও ক্রু করুন,... সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জাফরীর রিভলভার গর্জন করে উঠলো।

া.... সঙ্গে সংসাদত আৰু নাম কিন্তু কি আন্চৰ্য, ততক্ষণে গাড়িখানা যেন হাওয়ায় মিশে গেল, এক নিমিষে উধাও হয়ে গাড়িটা। তথু মিঃ জাফরীর রিভলভারের একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

দা। তথু ।শত আৰু মান দান । মিঃ জাফরী হঠাৎ গাড়ির ড্রাইভারকে এভাবে আক্রমণ করায় শঙ্কর রাও এবং গোপান ক্র হকচকিয়ে যান। তাঁদের টাকার একটি পয়সাও যায়নি, অথচ......

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবুকে লক্ষ্য করে মিঃ জাফরী ক্ষিপ্ত কন্ঠে বললেন- শিগ্নির ১ গাডিখানাকে ফলো করুন।

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু সামনে তাকালেন, অসংখ্য গাড়ির ভীড়ে সেই গাড়িবানা জুন रस्राह्म ।

মিঃ জাফরী কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিঃ রাও বললেন- স্যার্ s গাড়িখানা কার?

মিঃ জাফরী রুদ্ধকণ্ঠে বললেন- দস্যু বনহুরের!

বিশ্বয়ে অস্কৃট ধ্বনি করে উঠলেন শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু—দস্যু বনহর! বলেন হ मादि!

মিঃ জাফ্রী বললেন –যখন এটাচীতে আপনাদের টাকা অক্ষত অবস্থায় আহে জ্বনে পারলাম তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল, সাধারণ লোক হলে এত সহজে সে এতগুলো টাক্স লোভ সাম্লাতে পারত না। তখন আমি ভালভাবে লক্ষ্য করি। আলম সাহেবের বেশে বন্ধর বেশ কিছুদিন আমি পাশে পেয়েছিলাম। কুজেই তাকে চিনতে আমার বেশি কট হয় নি। <mark>পি</mark> হাতের কাছে পেয়েও পেলাম না.----গ্রেফতার করতে পারলাম না। অধর দংশন করেন যি

কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হন, দস্যু বনহুরকে চিনতে তাঁর বেশি বেগ পেতে হয় নি। মিঃ জাফরী, শঙ্কর রাও এবং গোপারু বাবু তাঁদের নিজস্ব ভাড়াটিয়া গাড়িতে উঠে কালে

О

জন্ধ রাজা মোহস্ত সেন তাঁর বিশামককে বসে পত্তীরভাবে চিন্তা করছিলেন। মনে স্কৃতি সেদিনের কথা– সেই অসমে তার সেদিনের কথা— সেই জ্ঞানা বন্ধু যে তাঁকে সদ্য মৃত্যুত্ব হাত থেকে বাঁচিয়ে বিশ্রেষ্টিন, স্ক

७৫० 🔾 पत्रा वनस्त्र त्रमध

ব্যালা মোহত সেন তাঁর অজ্ঞানা বন্ধকে এতটুকু ধন্যবাদ জ্ঞানাবার সময়ও পান নি।
ক্রি বৃদ্ধবান সেই অজ্ঞানা লোকটা। এখন যদি একবার তাতে ক্রি ক্ষাৰ প্ৰতিবে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। যা পুরস্কার সে চাইতো তাই দিতেন তিনি ওকে।

সেন বতই ভাবেন মনটা তাঁর ততই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। একটিনার ক্রে ্র কুলি বিভাগ করে প্রতান তিনি ।

ক্রিক বিভাগ করে প্রতান তিনি ।

ক্রেক বিভাগ করে প্রতান তিনি । ्राप्त वानाव हक्का इरव खळन छिनि। র্বার আন্তর্ন বি যা চায়, যা কামনা করে, তাই সে পায়। মোহস্ত সেনের মনের ডাকে ক্রি ব্রহার করে বাড়ি পৌছে দেবার পর আর আফুটি সনের পাশে ক্রি ভার আন মাহন্ত সেনের পাশে ক্রি বে তাকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌছে দেবার পর আর আসেনি সে। আজ তাকে ন্ধ হল সশরীরে হাজির হলো। ্ৰেছে সেনের কাঁধে হাত রাৰতেই চমকে উঠলেন তিনি। (A) (A) श्चाम महे जकाना वक् । ন্ধি- তুমি এসেছো? हा, এসেছি। কেমন আছ রাজা? ক্রা, বন ক্রিবর বার তোমার দয়ায় ভাল আছি। বন্ধু, এই মুহূর্তে আমি তোমার কথাই স্বরণ AFRITA I নাই তো আমি এসেছি রাজা। দুখ্যত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন রাজা মোহন্ত সেন – তুমি, তুমিই কি.. हा, वाभि..... षाभिरे ममु। वनस्त्र । म्मा बनस्त्र। শুনেছি তুমি ধনবানের শত্রু— গরিবের বন্ধ। 04 আমি গরিবের বন্ধু নই রাজা, অসহায়ের সাথীও। ন্ধমি কি পুরস্কার চাও বন্ধু বলো? যা চাবে তাই আমি তোমাকে দেবো। আমার প্রাণরক্ষার ইন্মন্ত ভূমি বা চাইবে ,তাই দেবো। চিচ্চুক আমি নই রাজা। প্রতিদানও আমি চাই না। হবে কি চাও? ব্রাজভাগুরে আমার যত অর্থ আছে নিয়ে যাও। যা খুশি করো, আমি তোমাকে स बिनाय। ভোষার মধুর ব্যবহার আমার কাছে তোমার রাজভাণ্ডারের সোনাদানা, মনিমুক্তার চেয়ে ल्ला। ভোমার দরার, তোমার গরিব প্রজাগণ সুখে আছে, তারা শান্তিতে বসবাস করছে— 💐 আমার বড় পাওয়া। শি**ন্যকে একা কথা বলতে ভনে চুপি চুপি উঁ**কি দেয় বাসবী দেবী। চমকে ওঠে সে, <sup>জির পাশে</sup> কে একজন রাজপুত্রের মত সুন্দর যুবক দাঁড়িয়ে কথা বলছে! ্বৰাৰ চোৰে তাৰিয়ে থাকে বাসবী দেবী। কে এই যুবক। পিতার কক্ষে কেমন করেই বা ৰা সাটা বাড়ির লোক কেউ জানলো না– কোন পথে প্রবেশ করেছে? क দেৰে বাসবী তত্তই মৃশ্ব হয়ে যায়। এত সুন্দর সুপুরুষ সে কোনদিন দেখেনি। প্র ক্রেকে পূর্বে একদিন দেখেছে বাসবী, কিন্তু সেদিন কেউ তার চেহারা দেখতে পায়নি, मिते ने। **पांच राजनी श्रथम দেখাল ভাকে**। দি কৰে বাৰা বোৰত সেনের সক্ষে করা শেব করে যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিল, সেই का काम बिटा शिक्षित मात्र । ना कारे निवाद करक अरवन करत कारक-- यावा। --- O OC)

চমকে প্রটেন রাজা মোহন্ত সেন। ভাবেন, বাসবী তো প্তকে দেখেনি। আবার একটা বামকে ক্রেকে কেনে বলেন কে, মা বাসবী? वाधिता ना वरमः এकर्रे करण वर्णन- क, मा वामवी? য়ে বা বাবা, বলো তো কার সঙ্গে তৃমি কথা বলছিলে? হ্যা। আন্থা বাবা, বলো তো কার সঙ্গে তৃমি কথা বলছিলে? ७ किছू ना, ७ किছू ना मा। তৃমি যে কথা বললে..... ক্রমনি। বুড়ো মানুষ যা মনে আসে বলে ফেলি। এমনি। বুড়ো মানুষ যা মণে আৰু একানি। বলো কে ঐ যুবক যার সঙ্গে তুমি একটু পূর্বে ক্রিন, আমি ছোট খুকী নই, সব জানি। বলো কে ঐ যুবক যার সঙ্গে তুমি একটু পূর্বে ক্রিন, বুঝেছি, তুই তাহলে লুকিয়ে দেখে ফেলেছিস, তাই না মা? कर्वाश्ल? शा। तम क (म? ঐ ... ঐ .... ওকে তুই দেখেছিস। দেখেছিস মা? দেৰেছি বাবা। কেমন দেখতে একটু বলতো মা? ৰুব— ৰুব খারাপ দেখতে...... বুক পুর বাল । যার মন আকাশের মত উদার, যার হৃদয় সাগরের মত গন্ধী না না, তা হতে পারে না। যার মন আকাশের মত পারে না মা কেই সাক্ষর বার দরার সীমা নেই, সে কখনও দেখতে খারাপ হতে পারে না মা, তুই তাহলে ভুল দেখি বলনা কে সে? আমার সেই অজানা বন্ধু। মানে যে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেই দস্যু। দৃস্যু নর মা, দৃস্যু নর—দেবতা। বাসবীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছু পূর্বে দেখা একখানা মুখ—অপূর্ব সুন্দর সে মু

মিঃ জাফরী নিজস্ব অফিস-রুমে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছেন। তাঁর সম্ব্র দ্বা ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন— এবার দস্যুকে সামনে পেলে গ্রেফতার নর, হন করবো। হত্যা ছাড়া তাকে বন্দী করা যাবে না।

স্যার, কখন রওয়ানা দেবেন? প্রশ্ন করেন শঙ্কর রাও। এখন রাত ক'টা বাজে মিঃ রাও? হাত্যড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন শঙ্কর রাও—রাত এখন দুটো। নৌকা কখন আসবে ঘাটে?

রাত তিনটের স্যার। আমাদের সঙ্গে কিছু পুলিশ নিলে হয় না?

না, পুলিশ ফোর্স নিয়ে আমি ঝামেলা বাড়াতে চাইনা। দু'জনই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যাণারখন তো কেট জানতে পারেন নি?

না স্যার, তথু আপনি আর আমি ছাড়া এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। আর জানে <sup>নৌরুর</sup> মাঝি করিদ মিয়া।

তাকে কি করে বিশ্বাস করি?

বিশ্বাস করতে হবে স্যার। ফরিদ মিরা আমাদেরই একজন। তা ছাড়া সে তো আর্মনি সন্ধান দিরেছে দস্য বনহর আগামী অমাবস্যার রাতে মধুমতী চরে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে ক্রমণ পরসা আর অনু বিতরণ করবে। এ খবর তো আমরা তার কাছেই পেরেছি।
০৫২ 🔾 দস্য বনহর সম্প্র

মি: রাও. মনে রাখবেন, এর একছুল যাদ মিথ্যা বা অসত্য হয়, তাহলে..... মিঃ রাও. শত আমি নিজের চেয়ে ফরিদ মিয়াকে বেশি বিশ্বাস করি।

वनं, हन्ते। বেন, কিছু সময় দেরী আছে স্যার। এখনও কিছু সময় দেরী বিতৰতার, গুলী সব তৈরি আছে?

রাছে। রাছে।
নেবেন দুটো। একটা থাকবে লুকানো, আর একটা প্রকাশ্য। একটা হস্তচ্যুত রিজ্নতার অন্যটা ব্যবহার করবেন। দস্যু বনহুরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিনা দিধায় গুলী ্রের স্থে সালে সালে বিনা দিধায় গুলী তাকে জামরা হত্যা করেই আনতে চাই। নে। তাকে জানের গা ঢাকা দিয়ে মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাও নৌকায় এসে উঠলেন। রাতের অবন মেঘের ঘনঘটা; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে— ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ।

বিদ্যুতের আলোতে নৌকাখানা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নৌকায় কোন আলো নেই।

বিন্যুতের সাজ । বিঃ স্লাফরী এবং শঙ্কর রাও নৌকায় পৌছলেন। মাঝি ফরিদ মিয়া অন্ধকারে তাঁদের इलर्थना जानात्ना ।

গো জানালে। মিঃ জাফরী অন্ধকারেও নিপুণভাবে ফরিদ মিয়াকে দেখে নিলেন। লোকটাকে পরীক্ষা করে নুর আশ্বন্ত হলেন তিনি। অতি সাদাসিদে লোক বলেই মনে হলো তার। তবু মিঃ জাফরী যতদূর প্রি পুলিশী কায়দায় ভয় দেখিয়ে ওকে যাচাই করে নিলেন এবং এ কথাও তিনি শুনে নিলেন ্রতার দস্য বনহুর আজ রাতে মধুমতী চলে যাবে কিনা।

ষ্বিদ মিয়া বললো— হজুর, আমার নৌকা আজ বিশ বছর এই নদীতে পাড়ি জমাছে। নদী

ন্তু কোপায় কি হয় তাই যদি না জানলাম---

দস্যু বনহুর যে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে সাহায্য দান করবে তা কেমন করে জ্বানলে?

হজুর, আজ তথু নয়— আরও কয়েক বছর সে এমনি করে মধুমতী চরে দান করেছে। নামরা তাকে জানি হুজুর। সে আমাদের কোন ক্ষতি করে না---

থাক, অত গল্প করতে হবে না, জোরে চালিয়ে চল। দেখ দাঁড়ের শব্দ যেন না হয়।

হলেই বা ক্ষতি কি হুজুর। ফরিদ মাঝি কাউকে তন্ধ করে না। দস্যুর বাবা এলেও না— क्ष्रि रुखूत, আমার ভয় শুধু ঐ পবন বেটাকে।

কথাটা তনে মিঃ জাফরীর বলিষ্ঠ প্রাণটাও একটু কেঁপে ওঠে। ছৈ-এর ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে একবার আকাশখানা দেখে নিলেন তিনি। আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ঘন কাল মের সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একে অমাবস্যাু রাত তার ওপর এই দুর্যোগপূর্ণ আকাশ। মিঃ জাফরী ভাবলেন, ফিরে যাওয়া যাক। ভুয় হল, তিনি তো সাঁতার জানেন 🗓 কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন তাঁর মত একজন সাহসী লোক যদি এই সামান্য কারণে আজ ফিরে যান, তাহলে নিজের কাছে নিজেরই লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তা ছাড়া শঙ্কর রাও ও মাঝিটাই ৰ ভাৰৰে কি?

মনকে শক্ত করে নিলেন মিঃ জাফরী, বুকে সাহস সঞ্চয় করে বললেন পবন বেটার সাধ্য ি আমাদের কাজে বাধা দেয়। ফরিদ মিয়া, তোমাকে মোটা বখশিস দেব, তুমি সাবধানে তথ্ भृभाषी চরে নৌকা ভিড়িয়ে দেবে। কেউ যেন টের না পায়।

শা না হজুর, আমি ঠিকভাবে পৌছে দেব, আপনারা চুপ করে বসে থাকুন।

শ্বর রাওয়ের কিন্তু মুখ ভয়ে চুর্ণ হয়ে এসেছে। আকাশের অবস্থা তাঁর মনে একটা শ্বির রাজ वस्त्र वार्था बद्ध वान्तरह, कान कथा छात्र मूच जिल्हा त्वत रहि ना। मत मत छहि बार्या या বিশ করতে লাগলেন ডিনি। ফিরে যাবার কথাও মুখ ফুটে বলতে পারছেন না, মিঃ জাফরী যদি জিস ব্যন্ত

দস্যু বনহুর সমগ্র 🔿 ৩৫৩

নৌকা এখন মাঝ নদীতে এসে পড়েছে।

নৌকা এখন মাঝ নদীতে এসে শংক্তম। আকাশ যেন ভেঙে পড়ার জোগাড় হলো। সেকি ভীষণ গর্জন করছে মেছিল আকাশ যেন ভারে বঝি রক্ষা নেই! চমকাচ্ছে— ঝড় বইছে— আর বুঝি রক্ষা নেই।

চ্ছে— ঝড় বইছে— আর সামে সমার তথু ফরিদ মিয়া। অন্য কোন মাঝিকে বিশ্বাস এতবড় নৌকাখানার একমাত্র মাঝি তথু ফরিদ মিয়া। অন্য কোন মাঝিকে বিশ্বস বিশ্বস বিশ্বস বিশ্বস বিশ্বস বিশ্বস এতবড় লোকাবারের না । পারেন নি শস্কর রাও, তাই ফরিদ মিয়াকে একাই আজ শৌকা বেয়ে আসতে ইয়েছে। বড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফরিদ মিয়া হাঁপিয়ে উঠেছে। আর রক্ষা নেই।

ঝড় ক্রমানয়ে বেড়েই চলেছে।

ঝড় ক্রমান্তরে বেড়েব স্থান্তরের মন থেকে দস্যু বনহুরকে হত্যার বাসনা মুছে প্রি। মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাওয়ের মন থেকে দস্যু বনহুরকে হত্যার বাসনা মুছে প্রি। মিঃ ভাফর। এবং াত্র রাজ্তনা নৌকাখানা যদি ডুবে যায় তাহলে তাঁদের বাঁচার কোন আশাই থাকবে না। কারণ তাঁরা গীয়া নোকাখানা যাদ ভূবে বাস ভাবতা ভাবতা তাত । জানেন না। আর একটু আধটু জানলেই বা কি— দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির নদীর বুকে ধাচে চৌট্টি সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাতার দেওয়া অতি নিপুণ সাঁতারনর পক্ষেও সম্ভব নয়।

পাল্লা নিরে নাতার বাতার প্রকাণ্ড ডেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো মিঃ জাফরী আর শঙ্কর রাখ্যের গায়ে। 🙌 চুপদে গেলেন তাঁরা।

এমন সময় নৌকাখানা কাৎ হয়ে গেল একপাশে।

দুর্যোগপূর্ণ রাতের অন্ধকার ভেদ করে জেগে উঠলো দুটি কণ্ঠ ফরিদ মিয়া, ফরিদ মি --য়া ..

আর শুনা গেল না কিছু।

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছিল একটি া মোটরবোট। মোটর বোটখানাতেও মাত্র তিনজন আরোহী।

বিদ্যুতের আলোতে তারা দেখতে পেল তাদের কিছু দূরে একটা নৌকা ডলিয়ে দেন

মোটর-বোটের প্রথম আরোহী বলে উঠলো—রহমান, যেমন করে হোক ঐ দৌন্ধ যাত্রীদের বাঁচাতে হবে।

রহমান অতি কষ্টে মোটর-বোট চালিয়ে যাচ্ছিল বলে ওঠে সে— সর্দার, এ জন্ম নিজেদের বাঁচা কঠিন হয়ে পড়েছে, কি করে ওদের বাঁচাবেন..

মোটর-বোটের প্রথম আরোহী অন্য কেউ নয়---দস্যু বনহর।

রহমানের কথায় বনহুর বলল— তুমি মোটর বোটখানা রক্ষা কর রহমান -----<sup>মাহ্</sup> আর, তুমি এই রশিখানা আমার কোমরের সঙ্গে বেঁধে মোটর-বোটের সঙ্গে আটকে নাও। বোটা তলায় যে চাল ডালের বস্তা আছে নদীতে ফেলে দাও -----আমি নিজেই রশি পরে নিছি.

বনহুর ক্ষিপ্রহন্তে নিজের কোমরে রশি বেঁধে নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়লো। তডক্ষণে মোটি বোটখানা অনেক চেষ্টায় ডুবস্ত নৌকার কাছে পৌছতে সক্ষম হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন লোককে ধরে ফেললো বনহুর, তাকে নিয়ে অতি কটে শেটি বোটখানায় তুলতে সক্ষম হল। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, হঠাৎ জার <sup>একখান</sup> কালো মাথা বিদ্যুতের আলোতে দেখা গেল।

বনহুর অতি কৌশলে সাঁতার কেটে সেই ডুবস্ত লোকটাকেও ধরে ফেলল। খুব মোটা <sup>রো</sup> ভারী দেহ লোকটার। বনস্থর ওকে নিয়ে মোটর বোটের নিকটে পৌছতে খুব পেরেশান হা পড়লো কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৃটি লোককে বাঁচাতে সক্ষম হলো তারা।

বিদ্যুতের আলোতে বনহর লোক দুটিকে লক্ষ্য করে চমকে উঠলো। একজন তার র্ম্ব তি মিং জ্যান্তবী। স্থান্তবি পরিচিত মিঃ জাফুরী। অন্যজন নৌকার মাঝি। এত বিপদেও বনহর হেসে উঠলো।

বনহর বোটের মেঝেতে শায়িত সংজ্ঞাহীন লোক দুটির দিকে তাকিয়ে ৰুলল—<sup>রহমান, রুল</sup> কারা? এরা কারা?

রহমান এতক্ষণ বোটখানাকে ঝড়ের দাপট থেকে বাঁচাবার জন্য আগ্রাণ টেটা চ্<sup>রিটা</sup>

্রার্ড বর্ণ একটু আশ্বন্ত হয়েছে সে। বনহুরের কথায় বললো— তা কেমন করে জানবো ্রা পুলিশ অফিসার মিঃ জাফরী। অপর জন মাঝি। র্নার, তাংশে... বনহরের সন্ধানেই চলেছিলেন ভদ্রলোক, হঠাৎ তাঁর এই অবস্থা। ব্যা, দিসু বনহরের তো আপনার ভীষণ শক্ত। গ্রা, দাঃ জাফরী তো আপনার ভীষণ শক্ত। স্পার, নির্ভাগ সাক্ষর সাক্ষর বিশি শক্ত মনে করেন। গা. তান বানার। গাল ওকে বাঁচিয়ে লাভ কি সর্দার? হুকুম করুন আমরা ওকে---গ্রহণ থকে বাল্ডর বিপদ-মুহূর্তে শক্রকে আঘাত করা কাপুরুষতা, চলো, ওকে আমার লঞ্চে ভবে কি আমরা লক্ষে ফিরে যাবো? গ্য। ঝড় সম্পূর্ণ থেমে গেলে আবার আসা যাবে। গা। ঝড় স সূর্বা বিশ্ব বাটখানা মিঃ জাফরী এবং সংজ্ঞাহীন মাঝিটিকে নিয়ে বনচ্রের দ্যা বনহনের বনহারের বনহারের এসেছে। নদীবক্ষ এখন শান্ত ধীর স্থির। রিঃ লাফরী এবং মাঝিটিকে যত্ন সহকারে লঞ্চে উঠিয়ে নেয়া হলো। মিঃ জাবসা ন্র্যার্থ সংজ্ঞা ফিরে এলো মিঃ জাফরীর, ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। তদ্র কোমল <sub>হিচনায়</sub> তাঁকে শোয়ানো হয়েছিল। মিঃ জাফরী উঠে বসতেই একজন লোক এক গ্লাস গরম দুধ এনে তাঁর হাতে দিল— খেয়ে ্বিঃ জাষ্ণরী দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন এখন তিনি কোপায়। অন্তক্ষণের মধ্যে মনে পড়ে গেল তার সব কথা—সেই নৌকা, সেই মাঝি, সেই প্রচণ্ড ঝড়ের 🕬 তিনি তো নদীতে ভূবে গিয়েছিলেন— এখানে এলেন কি করে। এরা কারা কেমন করে গাঁকে উদ্ধার করেছে? মিঃ রাও এবং মাঝিই বা গেল কোথায়? গরম দৃধটুকু খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন মিঃ জাফরী। তিনি নিজের শরীরে ভকনো ন্ধ্যান্ত্রপড় দেখলেন--- বুঝতে পারলেন যারা তাকে উদ্ধার করেছেন তারাই তাঁর দেহ থেকে ছিছ জামাকাপড় খুলে নিয়ে এসব পরিয়ে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় মিঃ জাফরীর মন ভরে উঠলো। টিনি এবার লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তাকে রক্ষা করেছেন, তিনি কোথায়? লোকটা জবাব দিল—আমাদের মনিব স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করেছেন—তিনি সময় হলেই পেৰা করবেন। কে তিনি? কি নাম তাঁর? ্তিনি একজ্বন হৃদয়বান লোক। মনিবের নাম আমরা উচ্চারণ করি না। भिः **জাফরী পুনরা**য় বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে পড়লো মিঃ শঙ্কর রাওয়ের <sup>ইবা।</sup> এবার তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার সঙ্গীটি কোথায়? षाছে ,পাশের ক্যাবিনে। <sup>পাশ্বন্ত</sup> হলেন মিঃ জাফরী। যাক তাহলে মিঃ শঙ্কর রাও-ও বেঁচে গেলেন। শিচিন্ত মনে চোখ বন্ধ করলেন মিঃ জাফরী। বোটের ঝক ঝক আওয়াজ তাঁর চিন্তাধারাকে গিরি মারে চললো। তিনি ভাবতে লাগলেন, কোথায় দস্যু বনহুরকে হত্যা করে তার লাশ নিয়ে দিরে যাবেন— আর কিনা নিজেই মৃত্যুপথের যাত্রী হয়ে কোনরকমে প্রাণ ফিরে পেয়ে কার না গার ।কনা নিজেই মৃত্যুপথের যাত্রা হয়ে কোনমুক্তন আটাই তাঁর ভাগা। কে প্রান্তন কার্নিনে শুয়ে আছেন। কিন্তু তিনি যে প্রাণে বেঁচে আছেন এটাই তাঁর ভাগা। ক প মহান ব্যক্তি যিনি নিজের জীবন বিপণ্ণ করে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে গভীর জলের উন্মন্ত উল্মাস খেৰ তাঁকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। মনে মনে বারবার তাকে ধন্যবাদ জানান মিঃ জাফরী।

দস্যু বনহর সমগ্র 🔾 ৩৫৫

হঠাৎ পদশব্দে চোখ তুলে তাকান, দেখতে পান পূর্বের সেই লোকটি ক্যাবিনে ব্যাধি করলো। মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো— আমাদের মনিব আসছেন।

না মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বলগে।—
না মিঃ জাফরীর চোখ দুটো। উনুখ ইন্যা দিকে ক্তক্ততায় চক্ চক্ করে উঠলো মিঃ জাফরীর চোখ দুটো। উনুখ ইন্যা দিক জানত্বে কৃতক্ততায় চক্ চক্ করে উঠলো মিঃ জাফরীর চোখ দুটো। উনুখ ইন্যা দিক জানত্বে কৃতক্ততায় চক্ চক্ করে উঠলো মিঃ জাফরীর চোখ দুটো। ভাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন ভাবতে লাগলেন মিঃ জাফরী।

ভোরের আলো তখন ক্যাবিনের মেঝেতে এসে পড়েছে।

মিঃ জাফরী তাকিয়ে রইলেন দরজার দিকে।

মিঃ জাছরী তাাকয়ে রহণেন প্রত্যান পরিবর তার সাধারণ পাজামা পাজাবী, পায়ে পালাবী, কারে ক্রাবিনে প্রবেশ করলো দস্য বনহর। শরীরে তার সাধারণ পাজামা পাজাবী, পায়ে পালাবী, ক্যাবিনে প্রবেশ করণো শসু বাধ্য দুটো। মুখে মৃদু হাসির রেখা। মিঃ জাফরীকে শুক্তাবিক সঙ্গ মুখমওল, উজ্জ্ব দীও চোখ দুটো। মুখে মৃদু হাসির রেখা। মিঃ জাফরীকে শুক্তাবিক সঙ্গ করে বললো— গুড মর্নিং ইন্সপেষ্টার।

অস্কৃট কর্ন্তে উচ্চারণ করলেন মিঃ জাফরী— গুড মর্নিং।

অক্ত কণ্ডে ভন্তার দিনে কর্ম করে। বিষ্ণু করিছেন মিঃ জাফরী, এই সেই নারি। বাকে দেখার জন্য এতক্ষণ উন্মুখ হাদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন মিঃ জাফরী, এই সেই নারি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, কোথায় যেন একে দেখেছেন বলে মনে হয় তাঁর। কণ্ঠয় দ্ব প্রবিষ্ঠিত বলে মনে হয়। এতক্ষণ যে একটা বিপুল আগ্রহ নিয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার জন ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন, সব যেন কর্পুরের মত কোথায় উড়ে গেল। এ যে তার ছি শ্বিচিত মুখ। একবার নয় অনেকবার বিভিন্ন রূপে তিনি এ মুখ দেখেছেন। পুলিশ বিভাগে সুনক্ষ কর্মচারী মিঃ জাফরী। তাঁর শ্যেনদৃষ্টির কাছে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। মিঃ জাফরী চিন্ত পারলেন দস্য বনহুরকে।

দস্য বনহুরের মুখে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। হেসে বলে—চিনতে পেরেছেন নিচ্যুই মিঃ জাফরীর মুখ গম্ভীর হয়ে এসেছে। দস্যু বনহুর তাঁর প্রাণরক্ষাকারী যার রক্তে 🕅 মধুমতী চর ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেই দস্যু তাঁকে বাঁচিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে নেন মি ভ্ৰাফরী।

বনহুর পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছকণ্ঠে বলে— জানি আপনি কি ভাবছেন।

মিঃ জাফরী পুনরায় তাকালেন। অঞ্বত এই দস্যু বনহুর, একবার তাকালে সহজে গো ষ্ঠিরিয়ে নেরা যায় না। মিঃ জাফরীও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলেন না।

বনহুর বলন— আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে ঐ ঝড়। আমারও। শার 🕬 কথা বলল সে

মিঃ জাফরী স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, কোন উত্তর দেন না।

মিঃ জাফরী যতই ভাবছেন ততই আন্তর্য হচ্ছেন। দস্যু বনহুর তাঁর সবকিছুই জ্বানে। <sup>ডিনি</sup> ষে আজ রাতে বনহুরকে হত্যা বা গ্রেফতারের জন্যই যাচ্ছিলেন তাও বুঝতে পেরেছে, <sup>অথচ ডার</sup> প্রতি প্রতটুকু অসং ব্যবহার করেনি বা করছে না সে। মনের মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতা ভাব জাগে মিঃ জাফরীর। ইচ্ছা করলে এখনই সে তাঁকে হত্যা করতে পারে— যা খুশি করতে পারে, <sup>বিশ্</sup> সে এবন পর্যন্ত কোন <del>অ</del>ভদ্র ব্যবহার করেনি...

হঠাৎ মিঃ জ্রাফরীর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, দস্যু বনহুর বলে—কি ভাবছেন ইন্সপেরার কিছু না।

নিকরই কিছু ভাবছিলেন।

ভাবছিলাম, শঙ্কর রাও কেমন আছেন।

শঙ্কর রাও!

হাা, তিনি এৰন কেমন আছেন?

শব্বর রাও ছিলেন নাকি আপনার সঙ্গে?

কেন, তাঁকেও নাকি তুমি উদ্ধার করেহ ওন্লাম।

না, আপনার সঙ্গে যাকে নদীবক্ষ থেকে আমি তুলে এনেছি সে মিঃ রাও নয়, একজন <sup>মারি।</sup>

०४५ 🔾 मत्रु। वनद्दं त्रअध

বুরুতে পারলেন মিঃ জাফরী, তাঁর সঙ্গে যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে মিঃ শঙ্কর ্রের বিশ্বর মাঝি। একটা ব্যথার ছোয়া লাগলো মিঃ জাফরীর মনে— তাহলে মিঃ বাও ্রিচ নেই। সাধানার স্বরে বললো—দুঃখ করে কোন লাভ নেই ইন্সপেষ্টার। অদৃষ্টে যার যা ৰা হাৰই। আছা এখন চলি, গুডবাই... ন্ত্র হন্দের বেরিয়ে যার মিঃ জাফরীর ক্যাবিন থেকে। ব্যু ক্রিটা ভারতে থাকেন, এ কি হলো, যাকে শ্রেফতার করতে এসেছিলেন তার হাতেই **唐明** 

্রা ছাকুন অফিসে বসে ডায়েরী লিখছেন। মিঃ হোসেন এবং অন্যান্য অফিসার যে যার त देश गत

ৰঙ বাতে মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাও মধুমতী চলে গেছেন। এখনও ফিরে আসেন নি, এ বিষ্টে তিরা করছিলেন মিঃ হারুন। কথাটা অফিসের আর কেউ জানে না, মিঃ জাফরী তথু মিঃ ্যান্ত্ৰ ব্যাপারটা গোপনে জানিয়েছিলেন।

মি: হাকন নিজেও মিঃ জাফরীর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ জাফরী তাতে রাজি ন নি তিনি বলেছিলেন, একা গিয়ে দেখতে চাই কি করতে পারি। মিঃ রাওকে সঙ্গে ব্যাছদেন, যদি ছদ্মভাবে কিছু করা যায় তাঁকে দিয়ে করাবেন। যেমন কোন ভিখারী কিংবা জন চাৰীর বেশে ওকে পাঠিয়ে নিজে সুযোগ নেবেন।

শভরাতে যে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে, এ জন্যই চিন্তা হচ্ছিল মিঃ হারুনের। এতক্ষণ ফিরে না হসারই বা কারণ কি? যদিও মিঃ হারুন ডায়েরী লিখছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে ঐ এক চিন্তা গ্রালান্তন জাগাছিল - মিঃ জাফরী ও শঙ্কর রাও কোন বিপদে পড়েননি তো...

হাং মিঃ হারুনের চিন্তাজাল ছিন্ন করে ফোনটা বেজে ওঠে।

মি: হারুন ডায়েরীতে হাত চালাতে চালাতে বাম হাতে রিসিভারখানা তুলে নেন— হালো! য়ং সঙ্গে হাতের কলম রেখে সোজা হয়ে দক্ষিণ হাতে রিসিভার চেপে ধরেন কানে− হস্পিটালে ইঃ শহর রাও। নদী থেকে তাঁকে জেলেরা নৌকায় উঠিয়ে এনেছে। জীবিত আছেন তো?

भिः शक्न यथन तिनिভाति कथा वलिছिलिन, ज्थन जन्गाना भूनिम कर्महाती छक्ष रुख अश्निन्।

মিঃ হারুন বিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ান, তারপর মিঃ হোসেনকে লক্ষ্য করে বলেন— আপনি ক্ষি আমার সঙ্গে চলুন। মিঃ রাও হসপিটালে আছে। তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

<sup>বিঃ</sup> <del>হারুন</del> এবং মিঃ হোসেন হসপিটালে পৌছে অবাক হলেন।

শংখ গাড়িতে মিঃ হারুন গত রাতের কথাগুলো মিঃ হোসেনকে বলেছিলেন।

<sup>বিঃ শঙ্কর</sup> রাওয়ের জ্ঞান ফিরে এলো সন্ধ্যার দিকে।

বিঃ হারুন এবং অন্যান্য সবাই দুঃখে মুষড়ে পড়লেন। মিঃ জাফরী ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা <sup>শুননি।</sup> নিকরই তার মৃত্যু ঘটেছে।

বাপারটা পূলিশ সুপার মিঃ আহমদের কানে পৌছল। গোটা পুলিশ বিভাগ শোকাচ্ছন হয়ে জিলা। মিঃ জাক্রীর মত একজন বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারীর অন্তর্ধানে একটা গভীর বেদনার ছায়া र्नित बला গুলিनমহলে।

ৰিঃ শুৰুৰ রাও যখন জানতে পারলেন মিঃ জাফরীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি, এমনকি তাঁর শীও বুঁছে পাওয়া বাদেহ না, তখন তিনি অত্যন্ত শোকাভিতৃত হয়ে পড়লেন।

—্যা সমন্তব সমর্ঘ ○ ৩৫৭

মাঝিরা জ্ঞাল দিয়ে নদীতে অনুসন্ধান করলো, কিন্তু কোথাও তারা খুঁজে পেল না মিঃ জায় ক্রি মাঝির। আন বিধানে যখন মিঃ জাফরীর মৃত্যুশোকে সকলে মৃহ্যুমান তখন দস্যু বনহুরের সঙ্গে বসে জিন্ লাশ ৷ ন মিঃ জাফরী।
ন মিঃ জাফরী।
ভাতথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো দস্য বনস্থর, মিঃ জাফরীকে শক্ষ্য করে বললো
ভাতথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো দস্য বনস্থর, মিঃ জাফরীকে শক্ষ্য করে বললো
ভাতথা ৰাচ্ছেন মিঃ জাফরী। ইনপেষ্টার, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি। পষ্টার, আপনাকে পৌছে । দেয়ে আটা কেপে বসলো বনহুর এবং মিঃ জাফরী। ইতিমধ্যে দে মাঝিটাকেও মোটরবোটে তুলে নেয়া হয়েছে। টাকেও মোটরবোটে পুলে নেসা জায়গাটা যে কোথায় বুঝা গেল না। লঞ্চ ছেড়ে মোটর-বোট তীর বেগে এগিয়ে চন্দ্র মিঃ জাফরী অবাক হয়ে দস্য বনহুরকে দেখছেন। মিঃ জাফরা অবাক ২০সান বিভাগ চালিয়ে চলেছে। হেসে বলল বনশুর নিজনভার পার্কনি দস্য বনশুর স্বয়ং মোটর-বোটখানা চালিয়ে চলেছে। হেসে বলল বনশুর বিভাগভার পার্কনি হয়তো এতক্ষণ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতেন, তাই না ইন্সপেষ্টার? মিঃ জাফরী কোন কথা বললেন না। মঃ জাফরা পেন করা একটা নৌকা দেখতে পেলেন মিঃ জাফরী। নৌকাখানা নিয়ে একজন মাঝি মাঝনদীতে অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে এদের জন্যই প্রতীক্ষা করছে সে। বনহুর নৌকাখানার অদ্রে এসে বোটখানা থামিয়ে ফেললো, তারপর নৌকার <sub>মাঝিষে</sub> ইংগিতে নিকটে আসতে বললো। অল্পক্ষণের মধ্যেই মোটর-বোটের ধারে এসে নৌকাখানা ভিড়পো। বনস্থর এবার মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো- এখান থেকে ঘাট বেশি দূরে নয়। মাঝি আপনাকে নিয়ে যাবে। মিঃ জাফরী এবং মিঃ জাফরীর সঙ্গী সেই মাঝি মোটর-বোট থেকে নৌকাখানায় চেণ্ বসলেন। যে মাঝি এতক্ষণ নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে উঠে এলো মোটর-বোটে। মিঃ জাফরী নৌকায় চেপে বসলেন। মাঝি বৈঠা হাতে তুলে নিল। দস্য বনহর হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো। ক্রমে নৌকাখানা সরে যাচ্ছে। মোটর বোটখানাও দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। মিঃ জাফ্রী তখনও তাকিয়ে আছেন দস্যু বনহুরের মোটর-বোটখানার দিকে। ঘাটে পৌছতে বেশি সময় লাগলো না তাঁদের। কিন্তু যেখানে তখন তাঁরা পৌছলেন সেটা তাঁদের পরিচিত কোন জায়গা নয়। সেখান <sup>থেকে</sup> ফিরে এলেন শহরে। পুরো একটা দিন কেটে গেল তাঁদের ট্রেনে। মিঃ জাফরীকে ফিরে পেয়ে পুলিশমহলে আনন্দের বান বয়ে চলল। সবাই তাঁকে <sup>বিটে</sup> খুশিতে মেতে উঠলেন। নদীতে ভূবেও সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন মিঃ জাফরী, এ কম সৌডাগে কথা নয়! কম আন্তর্যের কথা নয়! কেমন করে তিনি প্রচন্ত বাড়ের কবল থেকে রক্ষা গেলেন, ধ নিয়ে সকলের মধ্যে একটা প্রশ্নের জাল ছড়িয়ে পড়লো। আসল জবাব কেউ খুঁজে পেলেন না মিঃ জাফরী ঘটনাটা কাউকেই খুলে বললেন না। মাঝিটা অবশ্য জানে– কিছু কে বে মান মালিক, কে তাদের মোটরবোটে করে নৌকায় পৌছে দিল, ভার আসল পরিচয় সে জানে জানার কোন প্রয়োজনও তার ছিল না। কাজেই মিঃ জাফরীকে কে রক্ষা করেছে, এ কথা সকলের কাছেই গোণন মার শে মিঃ আহমদ নিজে এসে মিঃ জাকরীর সজে কেলা

্রা না কেন তুই তার জন্য এত করিস! নূরার দেশ না, কেন তুই তার জন্য এত করিস! ব্রোকে চায় না, কেন তুই তার জন্য এত করিস! রাক চাল ।।। কুই কি বুঝবি। আমার হৃদয়ের ব্যথা তুই কি বুঝবি। রাজিন, তুই । বিজের জীবনের চেয়েও ভালবাসিস্। কিন্তু নূরী, প্রতিদানে সে তোকে কি ক্রিটে তোকে বাথা আর বেদনা। তার চেয়ে তুই অন্য কাউকে বিয়ে করে নে নূরী। প্রিয়েছে ভোলে ।বরে করে নে নূরী।

বিষয়ে বালাসন্ত্রী নাসরিনের কথায় চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে

বিষয়ে কোনদিন দ'বাব হয় না ন্ধ বাল্য অমন কথা বলিসনে নাসরিন। বিয়ে কোনদিন দু'বার হয় না। নী, এই কথা বলে বলেই জীবন কাটিয়ে দিবি? রী, এই ক্রমা ভারাসরিন, তাছাড়া আর যে কোন পথ নেই আমার। হুরই যে আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন... র্গ্বানাগরণ, তার্নার জীবনে এমন কোনো পুরুষ দেখিনি যে পুরুষ তোর মত একজন ্রাকে উপেকা করতে পারে। তোর মত সুন্দরী খুব কমই হয়। ক্ষেওনের আমার হুর অনেক সুন্দর নাসরিন। ওর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায় নূরী আর নাসরিনের পাশে। নুরী আনন্দভরা কণ্ঠে বলে ওঠে- হুর এসেছে? গ্যা, এসেছে। গা, এটে বির্বাহ বিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায় নূরী। আর একবার তাকায় রহমানের মুখে, <sub>চারণর</sub> ছুটে চলে যায় সেখান থেকে। রহমান নুরীর গন্তব্যপথের দিকে তাকিয়ে হাসে। নাসরিন একটা দীর্ঘশাস ছাড়ে। রহমানকে 🔊 হরে বলে- সর্দারকে ভালবেসে নূরী মরবে। রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বলে— তবু সর্দারের নাগাল পাবে না। স্চ্যি, পুরুষ জাতটাই বড় নিষ্ঠুর। রহমান নাসরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো- সব পুরুষই সমান নয় নাসরিন। তুমি তো ন্ধান, নুরীর জন্য আমাদেরই দলের কত পুরুষ পাগল। ওর একটু ভালবাসার জন্য কতজ্জন বাৰুদ হন্য নিয়ে অপেক্ষা করে, কিন্তু সর্দারের ভয়ে কেউ ওকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। অভিমানভরা কণ্ঠে বলে নাসরিন—জানি, তুমিও ওকে ভালবাস রহমান। মে কথা মিথ্যা নয় নাসরিন, নূরীকে সত্যি আমার ভাল লাগে। कि राला नामतिन? •িছু ना । যাই দেখি জরিনা কোথায় গেল । নাসরিন চলে যায়। রংমান মৃদু হাসে, সে জানে নাসরিন তাকে মনে মনে ভালবাসে, কিন্তু প্রকাশ্যে কোনদিন প নানায় নি তার মনের গোপন কথা। ব্দরের সামনে এসে দাঁড়ায় নূরী, কোন কথা বলতে পারে না সে। ব্নহুর কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভারখানা টেবিলে রেখে শ্যায় গিয়ে বসে, তারপর ন্বীকে শৃষ্ট্য করে বলে– কেমন আছো? ন্মী শান্তকণ্ঠে বলে— ভাল। বস নুরী, একটা নজুন গল্প আছে? <sup>ৰাটকে</sup> তুলীবিদ্ধ করেছো, না গুলাটিপে হত্যা করেছ? দিশ্য বলে আমি শুধু হত্যা করি, তাই না? দস্য বনছর সমগ্র 🔿 ৩৫৯

নাহলে কাউকে মোটা টাকা বর্ষশিস দিয়েছ, ।কংবা যন রত্ন-অলস্কার ; **७**मव नग्न नृती । তবে কি? বস, বলছি। নুরী বনহরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যার বনহরের হাতে, চমুরে হা নুরী বনহরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যার বনহরের হাতথানা তুলে নেম্ব তার হাতে হ নূরী বনহরের পাশে ঘানত ২০ন বি বনহরের হাতথানা তুলে নেয় তার হতে। হ নূরী-ইস, হাতে কি হয়েছে তোমার? নূরী বনহরের হাতথানা তুলে নেয় তার হতে। হ স কামড়ানোর দাগ! কে তোমায় কামড় দিয়েছে হর? গুনোর দাগ! কে তোমায় কাম্ড লিডিয় নুরী, সে এক ভীষণ কাও... কোন্টা শুনবে, যা বলতে চাইছিলাম সেটা না আৰুর করে এ দাগটা.... বলো? দুটোই তোমাকে বলতে হবে। **इंहं**, या **उनरव** এकটा। আমি কোনভাই তনতে চাই না। বেশ, আমিও বলবো না। বেশ, আমন্ত বল্পনে বান বিলাল বান আমার কাছে কথা লুকিয়ে তোমার কি লাই স্থ গা? তবে শুনো, এবার মধুমতী চরে বন্যাপীড়িতদের সাহায্য দিতে গিয়ে সে এক ব্রুট ট্র বলতো? তবে শুনো, এনার শুরু বিজ্ঞানতে পেরেছিলেন, মধুমতী চরে বন্যাপীভিত্তি । ইঙ্গপেক্টার মিঃ জাফরী কেমন করে জানতে পেরেছিলেন কাকে হয় ক্র খে। ব্যালেনার বিভাগন করে করে কাই গোপনে চলেছিলেন তাকে হয় বন্দী, নয় হত্যা হয় মবের সাত্রা বালে নাম কর্ম করে। তার বার বিস্তারিত বলে যায় বনহুর নূরীর কাছে। তার হত্তে ক্ষতের কথাটা নূরী যাতে ভূলে যায় এই হলো বনহুরের ঘটনাটা ইনিয়ে বিনিয়ে বলার ইন্সে নূরী অবাক হয়ে সব গুনলো, তারপর বললো- এমন একজন শক্রুকে হাতের মুঠার পের তুমি ছেড়ে দিলে হুর! সে যদি তোমাকে অমন অবস্থায় পেতো তাহলে কি করতো জানো? হত্যা কিংবা গ্রেফতার। আর তুমি তাকে জামাই আদরে ডাঙ্গায় পৌছে দিলে। দস্যু ইলেও বনহুর মানুষ! সে কোন অসহায়ের প্রতি আঘাত করে না– ঘোর শক্র হলং ना । তথু তুমি আঘাত করে। একজনকে! যাকে আঘাত করেও দুঃখ পাও না। কে সে আমার পরম বন্ধু যাকে আমি আঘাত করে আনন্দ পাই? সত্যি সে তোমার পরম বন্ধ? তার চেয়েও বেশি যাকে আমি আঘাত করে আনন্দ পাই। হুর! বল? বল হুর, কেমন করে তোমার হাতে ঐ ক্ষত হলো? নূরী এত কথার মধ্যেও তার হাতের ক্ষতটার কথা ভুলে যায় নি, বনহুর মনে মনে চ<sup>ম্কে</sup> উঠলো। হেসে বললো সে– তোমার স্বরণশক্তি দেখছি ভয়ানক। তুমি মনে করেছিলে আমি বৃঝি ভূলে গেছি? ঠিক তা নয়, কারণ কেমন করে আমার হাতে ক্ষত হলো সেই কথাই আমি ভূলে বসে আহি। দাঁড়াও শ্বরণ করে দেখি কি করে এ ক্ষতটা হলো। মানে কে তোমার হাত কামড়ে দিয়েছিল? ওঃ হাা, কামড়ে দিয়েছিল। হাা, এবার মনে পড়েছে—ঐ যে শহরে একটা বাড়ির কুর্বুর ড দিয়েছে হঠাত কামড়ে দিয়েছে হঠাৎ..... এটা কুকুরের কামড়ের দাগ? না না, কিছুতেই নয়। ৩৬০ 🔾 দস্যু বনহর সমগ্র

তবে দাতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ। মানুষের দাতের কি মানুষের দাতের কামড় ধরেছ নূরী, স্বপ্রঘোরে নিজের হাত নিজেই কামড়ে দিয়েছি। ই তাহলে তুমি ঠিক ধরেছ নূরী, স্বপ্রঘোরে নিজের হাত নিজেই কামড়ে দিয়েছি। ঠাটা রাখ বলছি। বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? না, সত্যি কথা বল? নিখা না বলে যে উপায় নেই নূরী। ত্তার সত্য বললে? তৃমি আবার কামড়ে দেবে। x' সব সময় এমন হেঁয়ালিভরা কথা আমার..... চাল লাগে না, এই তো? श। একটা মেয়ে আমার হাতে কামড়ে দিয়েছিল। মিথ্যা কথা! ন্ধানি তুমি বিশ্বাস করবে না। ধাক আমি শুনতে চাই না। চলো হাত-মুখ ধুয়ে খাবে চলো। (भरे जन 1 हला। বনহুর আর নূরী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় নূরীর। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। অতি ধীরে লঘু পদক্ষেপে

দর্জা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে, এগিয়ে যায় বনহুরের কক্ষের দিকে। অতি সন্তর্পণে দরজার গার্ণে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয় নূরী। দেখতে পায়- বিছানা শূন্য, বনহুর বিছানায় নেই। নূরী তাকায় কক্ষের চারদিকে, ওপাশে দেয়ালে বনহুরের পোশাকগুলো ঠিক জায়গায় ঝুলছে।

তবে সে গেল কোথায়? টেবিলে তার রিভলভার যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

ন্রীর দু'চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। বনহুরের শূন্য কক্ষে দাঁড়িয়ে আর শূন্য হৃদয় খাঁ খাঁ করে উঠলো। টেবিল থেকে বনহুরের রিভলভারখানা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ध्वला नृती ।

অতি সম্ভর্পণে জানালা খুলে কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। কক্ষের নীলাভ আলোতে তাকিয়ে শিবলো দৃশ্বফেনিল বিছানায় ঘুমিয়ে আছে মনিরা। এক থোকা যুঁই ফুলের মত ছড়িয়ে আছে তার দিংখানা। একরাশ ঘন কালো চুল এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তার বুকের উপর।

বিশহর ধীরে ধীরে মনিরার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো <sup>যনিরার</sup> ঘুমন্ত মুখের দিকে।

ক্ষের নীলাভ আলোয় মনিরার মুখখানা অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। দস্য বনহর নিজকে সংযত ত পারে মা রীবিত্তে পারে না, বসে পড়ে মনিরার মুখখানা অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। বসু বন্ধরের মুখখানা মনিরার মুধ্রে ৪৪%

একটা উষ্ণ নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে যার মনিরার। চোষ মেলে ভাকার, নির একটা উষ্ণ নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে যার মনিরার। চোষ মেলে ভাকার মেল একটা উষ্ণ নিঃশ্বাসের ত্রারার প্রে । ভাল করে চোখ রগড়ে তাকার সে-আন্দ্র । ক্রান্ত ভাল করে চোখ রগড়ে তাকার সে-আন্দ্র । ক্রান্ত ভাল করে চাখ রগড়ে তাকার সে-আন্দ্র । ক্রান্ত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরে বনহরের গলা, বলে-দুমজড়িত চোখ দুটো উজ্জ্বল দাও ২০ন তার জড়িয়ে ধরে বনহরের গলা, বলে- এর ক্রিটিছে তার ওঠে মনিরার মন, দু'হাত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরে বনহরের গলা, বলে- এর ক্রিটিছে সতা? 8 51 তবে কি? ত্ত্ব। বিষ্ণু তুমি আর আমি। বাস্তব– মনিরা জানো, আজ আমি কেমন করে এসেছি? কেমন করে? হাওয়ায় ভেসে। মনির! वन? জানো, আজ কত খুশি হয়েছি। মনিরা ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয় বনহুর। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় আঘাত হয়- ঠক্ ঠক্ ঠক্ -----সঙ্গে সঙ্গে সরকার সাহেবের ভীত কণ্ঠস্বর- পুলিশ—পুলিশ বনহর আর মনিরা তাকায় উভয়ের মুখের দিকে।

## পরবর্তী বই সাগরতলে দস্যু বনন্ত্র

দরজায় তখনও আঘাতের পর আঘাত চলেছে।